

# বিজ্ঞাপন।

'ললিতমোইন'' উপক্তাসে আমি কয়েকটা প্রয়োজনীয় কুণা বুঝাইতে চেষ্টা ক্রিয়াছি। আমি দেখাইতে গিগ্নাছি, পাপ-অমুষ্ঠানে নহে—চিত্তে। চিত্ত গুদি হইলে, অমুষ্ঠান কারীর নিকট হইতে পাপ দূরে পলায়ন করে। আর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আয়া বিধবার সংযম সকল অব্ভাতেই অত্যাবগুক এবং জীবনের শেষ দিন প্যাপ্ত প্তিহীনা আ্যা সামস্তিনী শামীকে স্মৃত্র স্মৃপস্থিত জানে জীবন ধারণ করিতে বাধা। সঙ্গে সঙ্গে আমি ষারও একটা কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছি। অধঃ-পতনের পথ বড়ই সহজ: মহুষ্যলোকে অধঃপতন নিত্য সংঘটিত স্বাভাবিক ঘটনা। আমি এই কুন্ত পুস্তিকায় এই ংধারণ ঘটনার বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। প্রলোভনে প্রমন্ত মানবের আলেখ্য প্রদর্শন পাপের পিজিলপথে পতন ও পরিণামে সর্বানাশ সংঘটন আমা-দিগের ন্য়নসমকে চারিদিকেই বিকট ভাবে নৃত্য করি-তেছে, সেই স্থতের অনুসরণ অনাবশ্রক বোধে, আমি দ্রধাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পতনের পর উত্থান কিরুপে টিয়া থাকে এবং পুনরুখানের পরও মানব-জীবন কিরূপি ( ব্যারব-দীপ্ত হইতে পারে। পাপ লীলার পা পুষ্টি
 করিয়া আমি ক্রমােরতির প্রতিক্রতি অক্ষিত কলি

 প্রয়ামী হইয়াছি। এই সকল কারণে এই উপন্তাস লি

 পরিমাণে ভাব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ক্রানি না ও

 আ্থাান সমাজে আদের পাইবে কি

 ক্রিণ

 ইতি।

কলিকাত:

কৈত্র, ১৩১১ :

১৮০০, ১৩১১ :

রাগবেষবিমূক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিইয়শ্চরন্।
আত্মবশ্যৈবিধেয় গ্লা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥
প্রসাদে সর্বভঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেত্রসো হাল্ড বৃদ্ধিঃ পর্য্যবৃতিষ্ঠতে ॥
--শ্রীমন্ত্রগবদ্যাতা, ২য় অধ্যায়, ৬৪।৬৫ শ্লোক।

(ভাবার্থ।—বে পুরুষ অমুরাগ ও বিদ্বেষ বিহান হইয়া বশীভূত ইন্দ্রিয় সহকারে বিষয়রাজ্যে: বিচরপ করেন, তিনিই প্রসল্পতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বাঁহার সদয়ে প্রসল্পতার আবির্ভাব হয় তাঁহার সকল ছঃথের অবসান হইয়া থাকে, কারণ প্রসল্প ব্যক্তির বৃদ্ধি অত্যল্প কালেই স্থির ভাবাপল হয়।)

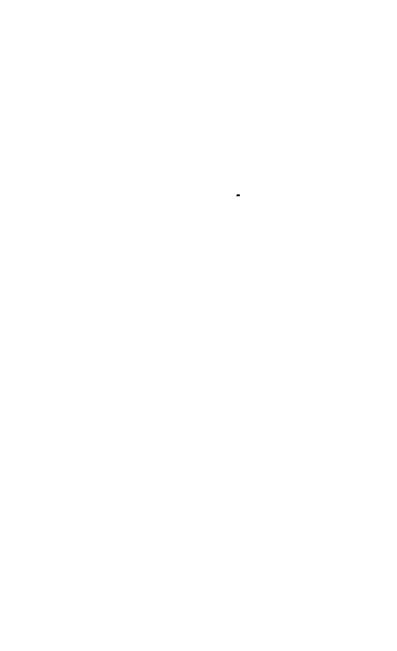

# লিলিভিমোহন। প্রথম খণ্ড।



# ললিভসোহন।

#### প্রথম পরিচেছদ।

দন্ধার কিছু পূর্ব্বে কাণীধামে কেদারশাটের সন্নিহিত এক নাতির্হৎ ভবন হইতে, লণিতমোহন বাবু রাজপথে নিজ্ঞান্ত ইইলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী অনেক লোক। বৈশাধ মাস সমস্ত দিন তৃঃসহ গ্রীয়ে সকলেই বাটীর মধ্যে বিগিয়া, অ'তশ্য কইভোগ করিতে-ছিলেন। একস্থানে বদ্ধ থাকিয়া আর এরপ ক্লেশ ভোগ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। সেইজন্ম একটু বেলা পাকিতে থাকিতেই সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ললিতমোহন বাবু বঙ্গদেশের এক সন্ত্রাপ্ত ধনশালী বাধ্যনের একমাত্র পুত্র; হুজাগা ক্রমে আট বংসর বন্ধসের মধ্যেই ললিতমোহনের পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়। অগত্যা পিতৃ-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে ললিতমোহনকে মান্ত্রহু হয়। এরপ অবস্থায়, সাধারণতঃ থেরূপ ঘটনা থাকে, ললিতমোহনের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বেথাপড়ার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ক্ষান্ধিল নাঃ

পিতাঁ বর্ত্তমান থাকিলে বেরপ শাসনাদি দারা পুত্রকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেন, আআয় ব্যক্তিরা তাহা করিল না, অথবা সেরপ উপায় অবলম্বনে তাহাদিগের সাহ্য বা ইচ্ছা হইল না। তাহার পিতার অনেক সঞ্চিত অর্থ ছিল; পরের হাতে কর্তৃত্ব থাকিলে বেরপ হয়, এস্থলে তাহাই হইল। মুথখোলা পাত্র মধ্যস্থ কর্পুরের ভাষে লাভিতমোহনের অথবালি অভ্যাতসারে উড়িয়া গেল।

আনেক সমষয়ক ও অধিক বয়ক বন্ধু আসিয়া ললিত-মোহনকে বিরিশ্বা ফেলিল। মৌবনোদয়ের পূর্বেই ললিত-মোহন স্থ্রাপানাদি বিবিধ চক্ষমে পানদর্শী হইয়া উঠিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার চেটা করিলেন; অনেক ব্রাহ্মণ এই স্থপাত্রের হস্তে রূপদী কন্তা সমর্পণ করিবার জন্ত প্রার্থী হইলেন; কিন্তু বিবাহে ললিতমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। স্থাধীন ভাবে ভূপের প্রায়, কুমুমে কুমুমে ঘুরিশ্বা বেড়াইতেই তাঁহার বাসনা হইল। বিবাহের নিগড় তিনি চরণে পবিলেন না।

বিষয়-কর্মের ভার ক্রমে ললিতমোহনের হত্তে পজিল।
কাণ টাকার কিছুই নাই, কেবল ভূ-সম্পত্তি মাত্র অবশিষ্ট
আছে। তাহারও পরিচালনা ললিতমোহনের বড়ই
ক্রমুর বোধ হইল। দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে থাজানা
করা, কারণে বা অকারণে লোকের উপর অজ্ঞান
চার করা, জোর করিয়া মিধ্যা বাব আদার করা ইন্ড্যাফি

শ্বমিদারী সংক্রান্ত কোন কাষ্যই তাহার ভাল লাগিল না; তথন এই জমিদারী রূপ বরন ছিড়িয়া ফেলিডে তাহার মন হইল। প্তির হইল যে, ভূ-সম্পত্তি পত্তনী দিয়া, ললিতমোহন অবাধরণে দেশে দেশে ঘ্রিয়া বেড়াইবেন এবং ইচ্ছামত কার্য্যে রক্ত থাকিয়া আনন্দে কাল কাটাই-বেন। নগদ দশ হাজার টাকা গোজানা অবধারিত করিয়া, ললিতমোহন সমস্ত পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন। ধার্যা হইল—'তিনি যে স্থানে থাকিবেন, সে স্থানে মাদে তাহার নিকট আড়াই শত টাকা প্রেরিত হইবে; কোনও মাসেই ইহার অন্তথা হইবে না।' ললিতমোহন স্থা—ললিতমোহন নিশ্চিম্ন।

রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা ললিতমোছনের ভাগো ঘটল না। কৃশিক্ষা, কুসংসর্গ ও কুদৃষ্টাস্ত বালাকাল হইতেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল, স্তরাং ললিত মোহনের অন্তর প্রপণে বিচরণ করিবার স্থানা পাইল না এবং তাঁহার মনোবৃত্তির সমুচিত বিকাশ হইল না। তথাপি পূর্ব জনার্জিত স্কৃতি ফলে অথবা পিতৃ পুক্ষ-গণের পুণাফলে, ললিতমোহনের ব্য়োবৃদ্ধির সহিত স্বতঃ কতকগুলি সদ্বৃত্তির উল্মেষ হইল এবং এই পাশ-পিছিল যুবার স্থানে অনেক স্বর্গীয় সদ্প্রণের স্মুরণ হইল। উাহার দানশীলতা, প্রছাবে কাতর্তা, বিনীত স্কার্ম ও নিরহক্ষত ভাব অনেকেই অত্যাশ্চর্যা ও দেবোপম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপরাশিও অতৃলনীয় — তাঁহার দেহের বর্ণ সমুজ্জ্জান গৌর, দেহ পরি-ণত ও লাবণাময়; বক্ষ বিশাল ও মাংসল, অক্স-প্রত্যক্ষ পেশল ও বলবাঞ্জক, লোচনদ্ম উজ্জ্জাল, তীক্ষ অথচ স্থির ও ধীর। পরিজ্ঞাদের প্রতি ললিতমোহনের কথনই দৃষ্টি ছিল না, আড্ছর শৃক্ত অতি সামাক্ত বন্ধাদি ব্যবহার করিতে পারিকেই তিনি পরিতৃষ্ট হুইতেন।

এই প্রিয়দর্শন, শাস্ত স্বভাব অথচ উচ্চু আল যুবা দশ
হাজার টাকা লইয়া, কয়েক জন দলীদহ বিংশবর্ধ বয়:ক্রম
কালে স্বকীয় পিড়-ভবন পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিমের
নানা স্থান ভিনি পরিভ্রমণ করিলেন। কদর্যা ভোগে,
কুৎসিৎ আনন্দে, নিন্দিত সংসর্গে. হাসিতে হাসিতে
লীলতমোহনের দিন কাটিতে লাগিল। দশ হাজার টাকা
শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিল; পরতঃথ বিমোচনে অনেক
টাকা থরচ হইয়া গেল, বিগহিত অফুঠানেও বিস্তর
টাকা উড়িয়া গেল, অবশেষে এককালে নিঃদমল হইয়া
লিভমোহন কাশীধামে উপস্থিত হইলেন দীর্থকাল এই
স্থানে অভিবাহিত করিতে তাঁহার বাসনা হইল। পূর্ব্ধ
সঙ্গীদের অনেকে তাঁহাকে ভ্যাগ করিল, অনেক নৃতন
মুবের পারাবত তাঁহার দঙ্গত হইতেছিল, এই সামান্ত
আড়াই শত টাকা তাঁহার হস্তগত হইতেছিল, এই সামান্ত

ব্দায়ের উপর নির্ভর করিয়া কেদারঘাটের নিকট উল্লিখিত ভবনে ললিতমোহন কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বিবিধ দোষ ও গুণের নিমিত্ত ললিতমোহন বার্
অচিরে বারাণসাপুরে অপরিচিত হইয়া উঠিলেন। দীনদরিদ্রেরা তাঁহার ঘারস্থ হইলে বিফল মনোরথ হইবে না
বলিয়া বৃঝিল, বিপরেরা তাঁহার শরণাগত হইলে বিপল্পুক
হইবে বলিয়া জানিল, বিলাসিনীরা তাঁহার ক্বপাদৃষ্টি
পাইলে ভাগ্যবতী হইবে বলিয়া স্থির করিল, ব্যবসায়ীরা
এই অকাতর ক্রেতার নিকট প্রচুর লাভবান হইবে বলিয়া
উৎসাহিত হইল, সংক্ষেপতঃ অতি অল্প কালেই তিনি
কাশীর ভ্রাভ্র সকল শ্রেণীর নিকট পরিচিত ও সমাদৃত
হইলেন।

বাদায় এক ভূত্য ও এক পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচ্যা করিত; তদ্যতীত টহলদিং নামক এক বিশৃন্ত ও
নিতান্ত অনুগত ব্যক্তি, দারবান অথবা সঙ্গীরূপে নিয়ত
তাঁহার সঙ্গে থাকিত। ললিতনোহন বাবু জন্মভূমি পরিত্যাগ করার পরেই টহলদিং ভূত্যরূপে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ
করিয়াছে এবং এ পর্যান্ত একান্ত অনুরক্ত হৃদয়ে প্রভূর
বাসনামূর্রপ কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রভূর
চ্ছম্ম ও সৎকর্ম সকলই টহল জানিত এবং সে হিতাহিত
চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভূর ইচ্ছায় সকল কার্য্য করিত।
গশ্চিম-প্রদেশ-বাসী ও বঙ্গদেশ-বাসী অনেক লোক সর্ব্দা

লালতমোহনের বাস্বায় থাকিত এবং তাঁহার বায়ে গ্রাসা-চ্ছাদন নির্বাহ করিত। মাসিক আড়াই শত টাকার লুলিতমোহন বাবুর আর থরচ চলে না। বাজারে অনেক দেনা--লুলিতমোহন সে সম্বন্ধে উদাসীন।

বৈকালে ললিতমোহন বাবু প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতেন। এইরূপ বেড়াইতে বাহির হইয়া কখনই প্রায় রাত্রি দিপ্রহরের পুর্বে তিনি বাসায় ফিরিতেন না। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি বাটীতে ফিরিয়া আসিবার স্থযোগ হইত না: এই সুদীর্ঘকাল প্রায়ই অভিশয় জ্বয় কার্য্যে ও নীচ সংসর্গে অতিবাহিত হইত। যথন তিনি বেডাইতে বাহির ছইতেন, সে সমগ্ন তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ভ্রমণ কালে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁগাকে আপনাদের অভাব ও প্রার্থনা জ্বানাইত এবং সাক্ষাতে তাঁহার নিকট মনের ভাব জানাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিত। **আম**রা যে দিনকার কথা বলিতেছি, দেই দিন অপরাত্রে এইরূপ ভ্রমণ কালে, তাঁহার জীবন নাটকের এক নৃতন অঙ্গাভিনয়ের স্ত্রপাত হইল এবং অচিরে সেই ঘটনা তাঁহার পস্তব্য পথের নিয়ামক হইয়া উঠিল ১

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় ৫ টার সময় ললিতমোহন বাবু বাস্থান হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। সঙ্গে অনেক পশ্চিমে ও বাঙ্গালী। তাঁহার পরিধানে এক কালাপেড়ে সৃশ্ম ধৃতি, কিন্তু তাঁহার কোঁচা ভাঙ্গা এবং বিশৃভাল: দেহে জামা নাই, গলদেশে শুলু যজ্ঞ কুর কুলিতেছে। বাম স্করের উপর এক অয়ত্ব ক্তন্ত উত্তরীয়, পায়ে চটি জুতা, এই অবস্থায় **দঙ্গীগণবেষ্টিত** लिकिटमार्न वाव পথে উপস্থিত হইলেন। मन्नौगन সকলেই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। ধীর গতিতে, শান্ত ভাবে, ললিতমোহন যেন শোভা ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্ৰে চলিতে লাগিলেন। অল্পুর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর এক কনেষ্টবল প্রায় ভূমিতে হস্ত সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। ললিত্যোহন হাস্ত মুথে প্রতি সন্মান कतिया जाहास कुमनापि मः वाप श्रहण कतिरान । भए। ष्यत्वक नत्र नात्री जिल्लमश्कारत वह जहाहात्री यूवारक প্রণাম, নমস্কার, আশীর্কাদ ও অভিবাদনাদি করিতে লাগিল। এক মুদি তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া विमन,---"इङ्ग्र । अग्रतां क ठाउँन आकि मन तम्

বাড়ি থাছে। এখন হইতে দিন একমণ করিয়া ধররাং ধরচ চলিবে কি ? সাবেক প্রায় আড়াইশত টাকা বাকী, এ মাসেও প্রায় ছই শত টাকা বাড়িবে।"

শলিতমোহন বলিলেন,—"তোমার টাকা অনেক হইল সত্য, কিন্তু যেমন করিয়া পারি এই মাসকাবারে তোমাকে বেশী টাকা দিব। এখন হইতে এক মণ্ চাউলই প্রতি দিন খরচ পভিবে। কি করি বাবা, অনুক গুলি নুতন ছঃশী লোকের কপ্তের কথা শুনিয়া অগত্যা সাহার্য বাড়াইতে হইল। তা বাপু, আর যাহাতে না বাড়ে তাহার চেষ্টা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। খয়রাতি চাউল যেন বন্ধ না হয়।"

আর একটু অগ্রসর হইলে, এক শীণকার প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার নম্বনে পড়িল। রদ্ধ প্রণাম করিয়া বলিল, —"আমি মহাশয়ের নিকট যাইতেছিলাম। যে ঘরে আমি বাস করি, তাহার ভাড়া মাসিক চারি আনা। ছম্ম মাসের ভাড়া দিতে পারি নাই, কাজেই বাড়ী ওয়ালা তাড়াইয়া দিতেছে। ছেলেপিলে লইয়া কোথায় যাইব ? মহাশয় অগতির গতি।"

ল্লিতমোহন বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, —
"তাই তো! বড়ই গোলের কথা বটে। আপাততঃ এক
টাকা পাইলে বোধ ২য়, বাড়ী ওয়ালা ভোমাকে থাকিতে
দিবে—কেমন 
।"

বুদ্ধ বলিল,—"বোধ হয়, এক টাকা পাইলে দে **এখন** ঠাণ্ডা হইবে।"

তথন ললিতমোহন বাবু বয়স্থদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত্ করিয়া বৃলিলেন,—"কাহারও নিকট একটী টাকা আছে ভাই ? মামাকে ধার দিলে চির বাধিত হইব।"

বন্ধুগণ পরম্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।
কাহারও হাতে টাকা নাই অথবা থাকিলেও দিতে ইচ্ছা
নাই। তথন ললিতমোহন বাবু পার্শস্থিত এক হালুইকরকে
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বাবা আমাকে একটা টাকা
ধার দিতে পার ? আমি কালি তোমাকে স্থানমেত ফেরত
দিবা আমাকে ভুমি চেন কি ?"

দোকানদার বলিল, "আপনাকে কাশীর কে না চিনে ? টাকা দিতেভি।"

ললিত মাহন সেই বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, —

"ইহাকেই টাকাটী দেওঁ, তোখার কলাণ হউক।"
তাহার পর বৃদ্ধকে বলিলেন — 'ভূমি টাকা লইয়া যাও;
অন্ত সময়ে আমার সহিত সীকাৎ কীরিও।"

রুদ্ধ অন্তরের সহিত অনেক আশৌর্কাদ করিতে লাগিল; কিন্ত সে কথায় কর্ণাত না করিয়া ললিত-মোহন অংগ্রুর হইতে শাগিলেন।

সন্মুখে চট্টোপাণ্যায় মহাশয়ের কাপড়ের দোকান। ললিতমোহন বাবু আসিতেছেন দেখিয়া চট্টোপাণ্যায় মহাশীর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার কারয়া বলিলেন,

— "ইদানীং কিছু বেশী কাপড় থরচ হইতেছে; আজি
ত্রিশ টাকার গিয়াছে, সাবেক পাঁচ শত টাকা বাকী রহিয়াছে, একটু বিবেচনা না করিলে আমি তো মারা যাই।"

লিতমোহন বাবু নমস্কারান্তে বলিলেন, - "তাই তো চট্টোপাধ্যার মহশের! আপনার অনেক টাকা বাজিয়া গেল। এবার যেরূপে হউক আপনার টাকা কমাইয়া ফেলিব।"

চটোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আপনার মনে থাকিলেই হয়—দৃষ্টি রাখিবেল, যেন আর বাড়িয়া না যায়।"

ল গতমোহন বলিলেন,—"এবার আপনাকে টাকা দেওয়ার পুর্বে কোনমতেই আর একটা প্রসাও দেনা বাড়াইব না। এখন আসি তবে।"

এই বলিয়া নগস্কারান্তে সঙ্গাগণ সহ ললিত বাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেথানে পথ বক্ত হইয়া দশাশ্ব মেধ ঘাটের দিকে গিয়াজে, সেই মোড়ের নিকট এক ক্ষুদ্র গৃহৈ এক কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ট্রতা আছেন। এ স্থানে জনস্মাগম আরও বছল; কিন্তু সেই জন প্রবাহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ললিতমোহন বাবুকে বিশেষ কট্ট পাইতে হইল না। অনেকেই সসম্ভ্রমে বিবিধ বিধানে তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

তথন শলিতমোহন বাবু দেখিতে পাইলেন, অদুরে ছিন্ন-মিলিন-বসনাবৃতা এক নারী অধোমুথে দণ্ডারমানা। নারীর বস্ত্র এতই ছিন্নভিন্ন যে,তবারা তিনি বছ আয়াসেও আপনার দেহ সম্পূর্ণরূপে আছেন করিতে পারিতেছেন না। পাছে পথ-প্রবাহী লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়ে, এই ভয়ে রমণী যেন সঙ্কোচে মরণাপন্ন ভাবে সন্নিহিত দেবালয়ের ভিত্তিতে আপনার দেহ, যতদ্র সম্ভব দৃঢ়সংলম্ম করিয়া, বিনত বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি হয়তো সেই প্রাচীরে আপনার শরীর প্রবিষ্ট করাইয়া নিশ্চিম্ম হইতেন। রমণী স্থলরী, যুবতী এবং সধবা।

বেধানে সংগোপনের যত চেষ্টা, সেধানে ততই
প্রিকাশ। এই শত গ্রন্থিক এবং বছ রমুবিশিষ্ট
মিলিনবসনা গ্রীড়াবনতা স্থন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত, এছ
দিক হইতে বছ লোক সোংস্থক নম্ননে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্করীর অবস্থা এবং লোক সকলের ভাব ললিতমোহন বাবু লক্ষা করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ ভাই ? কেন এখানে দাঁড়াইয়া এ ছুঃখিনী স্ত্রীলোককে বিব্রত করিতেছ ?"

অনেকে লজ্জিত হইয়া সরিয়াপড়িল; অনেকে সে দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

ननिजरमाइन वावू वार्यकाकृष्ठ निक्रेष्ट् स्हेशा

জিজাদিলেন,—"তুমি কে ? এথানে কেন দীড়াইয়া আছ ?"

স্করী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। একবার কর্মণপূর্ণ নয়নে ললিতমোহন বাবুর মুখের প্রতি চাহিতে তাঁহার বাসনা হইল; কিন্তু ঘাড় তুলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। তাহার স্কর, শান্তিময়, সরল মুখের এক পার্শ ললিতমোহন বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণের নয়নে পড়িল; এক কন অগ্রসর হইয়া ললিতমোহনের কাণে কাণে বলিল,—"আজ যাতা ভাল—বেশ জিনিষ—সন্তায় কিন্তিমাত হইবে"

বিশেষ বিরক্তির সহিত সেই সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শলিতমোহন বাবু বলিলেন,—"ছি ছি! দেখিতেছ না, ইনি লজ্জাশীলা ভদ্রক্তা! এই কাশীতে কিসের আভাব ? তবে এ সতী স্ত্রীর প্রতি এরপ কুদৃষ্টি কেন ভাই ? আমি তোমার কথায় বড়ই ছঃথিত হুইলান।"

সে একটু অপ্রতিভ হইয়া অন্ত দিকে মুথ ফিরাইল;
কৈন্ত আর এক বয়ভ অফুট সরে বলিল,—"কাশীতে
যেরূপ সতী পথে ঘাটে পায়ে পায়ে ঠেকে, এও হয়তো
তাহারই একজন।"

কথা অক্ট হইলেও নারীর কর্ণে তাহ। প্রবেশ করিল, 'তিনি যেন লজ্জায় জড়পদার্থবৎ হইয়া রহিলেন। লালত- মোহন একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তোমাদের এইরূপ কুৎসিত রহস্ত আমার বড়ই বিরক্তিকর।"

সঙ্গীগণ পরস্পর বিজ্ঞাপস্চক ভঙ্গী সহকারে একজন অপরের মুথের দিকে চাহিতে লাগিল। লালভমোহন পুনরায় কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভূমি কোথা যাইবে বাছা ? কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছ মা ?"

যুবতীর শরীর একটু নড়িয়া উঠিল। অভি মৃত্সরে উত্তর হইল,— "আপেনার সহিত দেখা করিব বলিয়া এখানে আছি।"

ল্লিতমোহন বলিলেন, "কি দরকার বল ?"
যুবতা বলিলেন, "আমি বড় গুঃখিনী।"

আর কিছু বলিতে পারিতেছেন না ব্রিয়া ললিত-মোহন বলিলেন,—"ব্রিতেছি, তুমি বড় ছঃখিনী, তাহার পর কি বলিবে বল ? আমারারা তোমার যে উপকার হওয়া সম্ভব, আমি তাহা নি\*চয়ই করিব। তোমার কি ছঃখ বল ?"

যুবভী বলিলেন,—"আমার ছঃখ অনস্ত; সকল কথা আপনাকে জানাইতে চাহি না। সম্প্রতি আমার পিতা কঠিন পীড়ায় ভূগিতেছেন; ঔষধ ও চিকিৎসা হইলে তিনি বাচিলেও বাচিতে পারেন। শুনিয়াছি, আপনি দয়ায় সাগর, আপনাকে জানাইলে উপায় হইবে মনে করিয়া, আমি এখানে দাড়াইয়া আছি।"

লালিতমোহন বলিলেন,—"তা—মা, আমি দাধ্যমতে দাহাযা করিতে ক্রটা করিবনা। আমার অবস্থা অতি মন্দ, তথাপি করেকটা টাকা দোগাড় করিয়া দিতে পারি বোধ হয়; আর ডাক্রার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। কিদে ভোমার স্থবিধা হইবে ?"

বিনতবদনা ফুলরী বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না; আপনি দরা করিয়া বৃদি আমাদিগের আশ্রেম পদার্পণ করেন, আর অবস্থা বৃনিয়া যদি ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় স্থবিধা হ্রতে পা-র, কিন্তু সেরূপ অফু-রোধ করিতে আমার সাহস হয় না।"

ললিতমোছন বলিলেন,—"দস্তানকৈ আজ্ঞা করিতে কেন সাহস ইইবে না ? তুমি বেশ বলিরাছ মা. আমি এখনই তোমার বাটীতে যাইব। তুমি আমাকে ঠিকানা কলিয়া দিয়া বাটী যাও। আমি বড় জোর আধ্ঘণ্টার মধ্যে সেধানে উপস্থিত হইব।"

স্থলরী বলিলেন,—"নাটোর সত্তের দক্ষিণে একটা খুব বড় বাড়ী আছে; দেখানে এক প্রভৃত ধনশালিনী বিধবা বাঙ্গালীর মেরে বাস করেন, এজন্ত সে বাড়াকে লোকে বাঙ্গালী রাণীর বাড়ী বলে, তাহারই বামপার্থে এক জীর্ণ একতালা ঘরে আমরা থাকি। আমি এখন যাই তবে, আমার পিতার কাছে কেহ নাই, জানি না এতক্ষণে তাঁহার কত কট হইডেছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি স্থান ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, আমি এখন যাইতেছি, তোমার কোন চিন্তা নাই মা।" তাহার পর পশ্চাতের এক ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া বলিলেন,—"টহল সিং! উনি আসার ফা, গামী বাটী পর্যান্ত ইহার সঙ্গে যাও, আমি এখনই শেখানে যাইব। যতক্ষণ আমি না যাই, ততক্ষণ ভূমি সেখানেই থাকিবে, যদি কোন প্রয়োজনে মা কোন আদেশ করেন, ভূমি দে আদেশ তথনই পালন করিবে।"

নত মতকে দেলাম করিয়া টংল সিং কহিল,—"যো হকুমঃ"

তাহার পর সঙ্গাগণকে একটু দুরে ডাকিয়া আনিয়া ললিতনাহন বলিলেন,—"ভাই দব এখন আমাকে মাপ কর; যেখানে যাওয়ার কথা, এখন আমি কোন মতেই সেখানে যাইতে পারিব না। টহলের সঙ্গে যিনি যাইতে ওছন, উঁহার বাটীতে এখন আমাকে যাহতে হইবে। যদি আমি দেন্তান হইতে শীঘ ছুটা পাই, ভাহা হইলে নিশ্চয়ই ভোমাদের সহিত মিলিয়া যেখানে যাইবার কথা আছে, সেখানে যাইব; নতুবা আমি নাচার।"

একজন বন্ধ একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"তুমি কি পাগল হইলে ? ঐ ভিধারিণী ছুঁড়িটার কথায় ভিজিয়া আজিকার সকল আমোদ মাটি করিতে চাহ নাকি ? কেন মিছা গোল করিতেছ ? আইস—বাজে কথারাধিয়া দেও।" আর এক জন বন্ধু বলিল,—"ছুঁড়িটার চেহারা ভাল বটে, তং করিয়া ললিতমোহনকে বেশ ফাঁদে ফেলিয়াছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বড় ঘুণার কথা, এতদিন এত মেয়েমাল্য লইয়া ঘেঁসাঘেঁদি করিয়াছ, এথাপি তোমরা আকার প্রকার দেখিয়া ব্ঝিতে পার না, কে ভাল কে মন্দ? আমি হই কথায় ব্ঝিয়াছি নিশ্চয়ই উনি ভদ্র-কলা; বড় দায়ে পড়িয়াই আমাদের কাছে আদিয়াছিলেন। আমোদ তো নিতাই আছে, দে জন্ম একজনের জীবন রকার বিষয়ে উদান্থ কয়া, আমি তো ভাই কোন মতেই উচিত বিশিয়া বিবেচনা করি না!"

তৃতীর বয়ন্ত অগ্রসর হইয়া একটু ক্রোধের গহিত বলিলেন,— "কিন্তু কোহিলা বিবি কি মনে করিবে •বল দেখি ? একটা রাজার বাড়ীতে আজ তাহার মজুবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া সে তোমার জন্ত বসিয়া আছে। একটা তৃদ্ধ কাজের জন্ত তাহার মনে কপ্ত দেওয়া উচিত হইবে কি ? আজ যদি সেথানে যাওয়া না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমাদের সকল থাতির একদম মাটি ইইয়া যাইবে!"

ললিতমোহন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সত্য ৰটে, কোহিলা বিবি এখন কাশীর প্রধান বাইজি; সত্য বটে তাহার স্থার ফুলরী আর কোণাও দেখি নাই;

এমন স্থানে আমাদের থাতির নষ্ট হওয়া বড়ই ছ: প্লের বিষয়: কিন্তু যতই রূপবতী বা গুণবতী হউক না কেন. তাহার বিরক্তির ভয়ে কর্তব্যের অবহেলা করা আমি ভাল মনে করি না। আমরা স্থের পায়রা, শত স্থের मत्रका (थाना चाह्म, कथन (कान खोलाक्त वाधा इह নাই, ভবিষ্যতেও হইব কিনা বলিতে পারি না। তাহারা আমোদ-আহলাদের সামগ্রী, যথন যিনি দয়া করিবেন, তথনই আপন জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত আমোদ করিতে হইবে ইহাই জানি। কোহিলা বিবি থাতির না করে. আর দশজন হয় তো প্রম সমাদর করিবে। ক্ষতি কিছুতে নাই ভাই: তথাপি তাহাকে বিরক্ত করায় আমার কোন লাভ নাই। আমি অমুরোধ করিতেছি. তোমরা দকলে এখনই দেখানে যাও এবং প্রাণ ভরিষা আমোদ আহলাদ কর: আমার নাম করিয়া বিবিজানকে লাথলাথ দেলাম জানাইও; আমি যদি পারি তাঞ হইলে এখনই তোমাদের দহিত জুটিব। আপাতত: আমাকে विनाम मां ।"

কাহারও কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়। উদ্বিধ ভাবে ললিতমোহন বাবু আপনার বাদস্থানাভিমুখে প্রভাবের্ত্তন করিলেন, চুই জন অনুযাত্রী তাঁহার অনুসরণ করিল।

বয়স্তগণ কিয়ৎকাল বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে

দাঁড়াইয়া রহিল; একবার তাহাদের মনে হইল, জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে, আবার কি পরামর্শ করিয়া তাহারা নিরস্ত হইল; তাহারপর তাহারা একমত ইইয়া বিবিজানের বাটীর অভিমুপে যাতা করিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিম্বিতভাবে ললিতমোহন বাবু বাদার অভিমুখে ফিরিতেছেন দেখিয়া, বস্তু বিজেতা দেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "একি বাবু! এখনই ফিরিতেছেন যে?"

ললিত বাবু এতই অগ্রমনন্ধ ছিলেন যে, দোকানের
নিম্ম দিয়া যাইবার সময় চটোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য
করেন নাই। চটোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই
ললিত বাবুর প্রয়োজন, কিন্তু তিনি চিন্তার প্রাবল্যে
সে কথা ভূলিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—"হাঁ—আজে—একটু বিশেষ প্রয়োজনে এখনই
ফিরিলাম। আপনার নিকটই দরকার।"

ললিভমোহন বাবু দোকানে উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় 'আহ্বন আহ্বন' বলিয়া তাঁহাকে দ্যাদরে
অভ্যর্থনা করিলেন। উপবেশন করিয়া ললিভ বাবু
বলিলেন,—"বড় দায়ে ঠেকিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; আমার একটু বিশেষ উপকার আপনাকে করিতে
হইবে।"

ठछीशाधात्र विल्लन,—"वन्न।"

শিলিতমোহন বাবু বলিলেন,—"পাঁচটি টাকা আর এক জোড়া বিশাতী দাটা আমার এখনই দরকার, দয়া ক্রিয়া আপনাকে দিতে হইবে।"

চটোপাধ্যায় বলিলেন,—"এ বিষয়ে আহাকে ক্ষমা করিতে হইবে বাবু। সামান্ত পুঁজি লইয়া আমি কাজ করি। এক জায়গায় অনেক টাকা পড়িয়া থাকিলে ব্যবদা অচল হয়; আপনার নিকট অনেক টাকা জমিয়াছে; আর বাড়াইলে আমার লোকান উঠিয়া যাইবে। আমাকে ক্ষমা কর্জন—আমি টাকা, কাপড় কিছুই দিতে পারিব না।"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"আপনার অনেক টাকা পাওনা হইয়া গিয়াছে, দেজন্ত আমি বড় লজ্জিত আছি। আপনার দেনা কোনমতে বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকট আদিয়াছি। আপনি এ দায়ে আমাকে বজা করুন। মাসকাবার নিকট হইয়াতে, বোধ হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যে থাজানার টাকা আসিবে; এবারকার টাকা হইতে আপনাকে ন্নকল্লে একশত টাকা দিবই দিব।"

চট্টোপাধ্যার বলিলেন,—"আপনি কথনই কথা ঠিক রাখিতে পারিবেন না আপনার চারিদিকে দেনা; একশত টাকা যে দিয়া উঠিতে পারিবেন এরপ বোধ হয় না; কিন্তু এমাদে আপনার নিকট যদি একশত টাকা আদায় না পাই, তাহা হইলে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

লসিতমোহন বাবু বলিলেন,— "হাজার ঝঞ্চাট হউক, এবার যে আপনাকে একশত টাকা দিব, তাহার কোন ভুল নাই। আপাততঃ আপনি আমাকে টাকা পাঁচটা আর সাড়ী জোড়াটী দিয়া রক্ষা করন।"

চটোপাধ্যার বলিলেন, "নগদ টাকা আমি কোন-মতেই দিতে পারিব না। আপনার অমুরোধ একবারেই ঠেলিতে আমার সাধ্য নাই। কাজেই সাড়ী জোড়াটী । দিতে ২ইবে। দে ধাহা হউক হঠাৎ কি দরকার উপস্থিত হইল, বলুন দেখি ?"

্তিতমোহন বাবু বলিলেন,—"মন্দ কাজে ব্যয় করিতেভি, মনে করিবেন না; হঠাং এক বিপলা তঃখিনীর জন্মট টাকা-কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াডে; টাকা প্চেটি আপনি দিবেন না কি γ"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"সাধ্য নাই—উপায় থাকিলে দিতাম। আমি জানি আপনি মন্দ অভিপ্রায়ে টাকাকাপড় চাহিতেছেন না। মন্দ আর্য্যে আপনার বায় আছে বক্টে, কিন্তু সকলেই জানে, আপনার স্বায়ই বেনী; এই জন্তই আমরা আপনাকে আদর করি, শ্রন্ধা করি, ভাল বাসি; কিন্তু বাবু! আমি প্রাচীন পোক, আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না; আয়ের অভিরিক্ত

সংয়য়ও ভাল নহে। আপনি চারিদিকে জড়াইয়া পড়িতেছেন, একটু বুঝিয়া চলিলে আমরা স্থাী হই।"

ললিতমোহন বাবু কহিলেন,—"আপনি পিতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোক; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। এক্ষণে আমার সময় নাই, কল্য আপনার সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয়ের পরামর্শ করিব। টাকাতো নিতাস্তই দিবেন না, কাপড় জোড়াটাই দিন তবে, দেখি যদি টাকার অন্ত উপায় করিতে পারি।"

তথন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে এক জোড়া মোট। রকমের সাড়ী আনিয়া দিলেন। ললিত বাবু, কাপড় ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"এখন আসি তবে, কালই দেখা হইবে; নমস্কার।"

• চট্টোপাধার নমস্বার করিলেন। ললিত বাবু কাপড় লইরা প্রস্থান করিলেন, পরে ভাবিতে লাগিলেন,—'বিপ-দের বাটাতে শুধু হাতে যাওয়া বড়ই ভুল; কিন্তু কি করা যায়; অভাবে পাঁচটা টাকা কোথার পাই। বাসায় জিনিষ্ণ পত্র কিছুই নাই, স্যোগ্র ছই চারিটা থালা ঘট আছে মাত্র, তাহাতে কি হইবে?' মহলা তাঁহার মনে পঞ্লিল, অতি ম্ল্যবান একটা অঙ্গুরী তাঁহার বাক্সে আছে। দকল জ্ব্যসামগ্রী তিনি নই করিয়াছেন, কিন্তু সেই অঙ্গুরাট এক জন আ্বান্ত্রের অরণ-চিহ্ন বলিয়া, অতি যত্রে তিনি রক্ষা

করিয়াছেন; বাক্সের মধ্যে সেই অঙ্গুরীটি আছে, এই কথা স্মরণ হওয়ার পর তিনি সোৎসাহে গৃহাভিমুথে ধাবিত হইলেন।

বাসায় জগন্নাথ নামে এক ভৃত্য ছিল, সে জানিত, তাহার প্রভু রাত্রি দিপ্রহরের এদিকে কোন মতেই বাসায় কিরিবেন না। স্থতরাং সে নিক্দিন্ন চিত্তে স্বেচ্ছামত আমোদ উপভোগে লিপ্ত ছিল; সেই পল্লীর 'তেলাব্তু' নামে পরিচিতা বঙ্গদেশীয়া এক স্ত্রীলোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। বাবুর শয়ন মন্দিরে, বাবুর প্রদানী স্বরা দেবন করিতে করিতে তেলিনী প্রণায়নীর সহিত জগন্নাথ বড় আনন্দে কাল কাটাইতে ছিল; সহসা সদর দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল, জগন্নাথের কর্ণে সেধনি প্রবেশ করিল, কিন্তু জগন্নাথ তাহাতে বিচলিত হইল না। আবার অধিকতব জোরে কড়া বাজিল, তথ্ম জগন্নাথের প্রণায়নী বলিল,—"কে কড়া নাড়িতেছে, শুনিতেছ না ?"

জগনাপ বলিল,—"কৈ মাঙ্নে বালি হোগি; কুদ বাবু হোঙ্' তবহি হাম তোমকো ছে:ড্কে আভি নেহি উঠেল।"

চীংকার করিরা ললিত বাবুডাকিলেন, 'লগরাথ! দরজা থোল।' কগসর শুনিয়া, জগরাথ চমকিয়। উঠিল। তেলিনী বলিল.—"বাব যে!" " জগনাথ বলিল,—"ইদ্বথ্ত বাবু কব্হি লোটত। নেহি! কৈ কাম থাতির আয়া হোগা, হাম জানতা দো লহনাকা যান্তিনেহি ঠহেরাঙ্গে,তোম্ইয়ে পালয়া নীচে রহৈ যাও শিয়ারি! হাম দরজা থোলনে যাতা হুঁ।"

टालनी विनन,—"वरु ভग्न करत्।"

জগলাথ ৰলিল,—"ক্যায়াড়র ? থোড়া রহে যাও মেরিজান।"

পুনরায় চীৎকার করিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—

"দরজা খোল, কি করিতেছ জগলাথ ?"

জগন্নাথ চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাতাহুঁ!"— এদিকে অফুটম্বরে বলিল,—"জল্দি ঘুদ্ যাও পিয়ারি, দিল্লগিকা বাৎ নেহি, বাবু গোদা করতা হায়।"

তথন অগত্যা জগনাথ-প্রণার্থী, সেই নাতি উচ্চ পালদ্বের নিম্নে কষ্টে প্রবেশ করিপ। সন্মুথে একটা বাহ্ম ও একটা ট্রাঙ্ক ছিল, স্নতরাং পশ্চান্বর্তিনী রমনীকে সন্মুথ দিক হইতে দেখিতে পাইবাব কোনও সন্তাবনা থাকিল না। একটু কম্পিতপদে আসিয়া বিচলিত হতে জগনাথ দরজা থুলিয়া দিল।

ললিতবাবু ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"কতক্ষণ দাড়াইয়া আছি, কি করিতে ছিলে তোমরা ?"

কোন উত্তর ভনিবার পূর্বেই ললিতবারু জ্তপদে

উপরে উঠিয়া কক্ষমধে প্রবেশ করিলেন। জগনাথ তাঁহার ক্ষেত্ররণ করিল; তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, ব্যস্তভাবে পালঙ্কের নিম হইতে ললিভমোহন বাবু বাক্ষ টানিয়া বাহির করিলেন। বাক্ষ টানিয়া বাহির করিলেন। বাক্ষ টানিয়া বাহির করিলেন। বাক্ষ টানিবার সময় তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, পর্যায়ভলে বাক্ষ ও ট্রাঙ্কের পশ্চাতে এক নারী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসিলেন, — "কে ভূমি ?"

কেহ কোন উত্তর দিল না; তথন তিনি জগন্নাথকে বলিলেন,—"একি জগন্নাগ! কে এখানে ?"

তথন জগনাথ একটু নত হইয়া পালক্ষের নীচে দৃষ্টিপাত কবিল; তাহার পর বলিল, "কুছ্ নেহি হজুর, কুছ্নেহি।"

তথন ললিতবাবু একটু রাগত ভাবে আসিয়া, জগনাপের হত ধারণ করিলেন এবং তাহাকে গাকর্ষণ করিতে করিতে বিপরীত দিক দিয়া পালঙ্কের সমীপে আনিয়া বলিলেন,—'কুছনেহি, তবে এ কি ?"

তথন জগন্নাথ অকাতরে বলিল,—°কৈ কাপড়।

প্রপঞ্চা গাঁটরি হোগি।"

ষত সময় হইলে জগনাথের এ উত্তরে সকলকে হাদিতে হইত, কিন্তু এখন লালতবাবু বড় বাস্ত। তাঁহার মনও অভিশন্ন উন্নিয়, এজত হাদির পরিবর্ত্তে তাঁহার রাগের মাতা একটু বাড়িয়া উঠিল, বলিলেন,—"গাঁটিরি!

গাঁটরির কখন হাত থাকে ? পা থাকে ? ছি জগনাথ ! তুমি আমার সহিত তামাদা করিতেছ ! আমি বড়ই বিরক্ত হইতেছি; কিন্ত আমার এখন রহস্তের সময় নয়, যে কাণ্ড, ঘটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মনিবের ঘরে এরূপ ব্যবহার করা চাকরের পক্ষে বড়ই দোষের কথা । খাটের নীচে কে আছ, বাহিরে আইস। আমি তোমাকে কোনরূপ শান্তি দিব না।

যাহা গাঁটরি বলিয়া জগরাথ নির্দেশ করিয়াছিল, তাহা নজিতে লাগিল এবং অনতিকাল মধ্যে পালস্কের নিম দেশ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া, এক প্রোচ বয়য়া নারীরূপে অধামুথে দগায়মানা হইল। তাগার বদন প্রায়শঃ আছল হইলেও, জলিত বাবু তাহাকে সহজে চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন,—"কেও তেলিবউ! তোমার এ কাজ! আমার খাবার জন্ম এবার কোথা হইতে, যে মাটা আনিয়া দিয়াছ, তাহাতে বালি কিচ্কিত্ করে, থাইতে কপ্ত হয়। কোন উপায়ে আজ চারিট ভাল আটা আনিতে পারিবে না কি গু"

েতেলিব উ অবাক্! সে চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক, ইহা সাধারণে জানে; স্কৃতরাং ললিত বাবুর সমূথে ধরা পড়ায় তাহার বিশেষ কুঠা না হইলেও তাঁহারই শয়ন কক্ষে এমন কি তাঁহারই শ্যায়, তাঁহারই এক ভ্তাের সহিত আমাদ-আহলাদে প্রবৃত্ত হইয়া, সে যে যৎপরানান্তি অপরাধ করিয়াছে, তদিবয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তজ্জা সেই অশেষ তিরস্কার, লাঞ্নাও অপ-মানের প্রত্যাশা করিতেছিল। তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্থালীর কথা শুনিয়া, বাবুর একটা অস্থবিধা দূর করিবার ভার পাইয়া, কি বলিতে হইবে তাহা সে স্থির করিছে পারিল না। গলায় কাপড় দিয়া এবং ভূতলে মন্তক স্থাপন করিয়া, সে বাবুকে প্রণাম করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিছানার নীচে গণিত বাবুর চাবি থাকিত; বাক্স
খুলিবার কথনও প্রয়েজন হয় না; স্বতরাং চাবিতে
মড়িচা ধরিয়া ছিল। যথাস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া
ললিত বাবু বারা খুলিলেন। বাক্স হইতে ললিত বাবু
কোটা বাহির করিয়া, তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন;
ষে কোটার অঙ্কুবী থাকে, তাহা পড়িয়া আছে। অঙ্কুরীয়
দেখিতে পাইলেন; কিন্তু দেই বছবার দৃষ্ট—বছ সমাদৃত
অঙ্কুরীয় এই কি ? তাহা ভিন্ন আর কি হইবে। যেন
কেমন কেমন—অভ্যরপ অঙ্কুরীয় নহে কি ? না, তাহা
কেন হইবে! দেই বালা, সেই কোটা, দেই অঙ্কুবায় সব্
ঠিক আছে। কোটা সহ অঙ্কুরীয় এবং দেই নুতন সাটা
জোড়াটি লইয়া ললিত বাবু প্রহান করিলেন। গমনকালে তিনি জগন্নাথকে বলিয়া গেলেন, এরপ বেয়াদবি
করিয়া ভাল কর নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, ভার

এমন কাজ করিও না, রাত্রিতে আমি কথন্ ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই, সাবধান গাকিও।

বেগে ললিত বাবু প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পরিচিত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রমানাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল, ডাক্তার বাবু অবিলম্বে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। ঔষধের মূল্য ও ডাক্তারের দুর্শনী, ললিত বাবু পরে দিবেন।

# চতুর্থ পরিচেছদ।

নাটোর সত্তের অনতিদূরে, এক জীর্ণ একতালা ভবনের বার সমীপে, উহলিং দভায়মান; ঘরের মধ্যে মেজের উপর অতি দামান্ত ও মলিন শ্যাম এক পীড়িত পুরুষ শায়িত: ঘরের এক দিকে এক দড়ির আলনায় करबक थानि होर्ग अ भलिन बळावर नेय बुलिए छ । পীড়িত ব্যক্তির একপার্শে মিটু মিটু করিয়া ক্ষীণ প্রদীপ জলিতেছে। অপর পার্শ্বে দেই মলিন-বদনা স্থন্দরী সাঞ্নয়নে উপ্ৰিষ্টা; জ্বন্ধীর কেশরাশি রুক্ষ ও বিশৃত্যাল, দেহ ভূষণ শৃত্ত, কেবল প্রকোষ্টে শঙ্খ বলয় এবং বাম হত্তে তদতিরিক্ত এক লোহ ভূষণ শোভা পাইতেছে। সমূচিউ আহারাদির অভাবে শরীর শীর্ণ ও লাবণা বিহীন। দেহের অত্যজ্জল গৌরবর্ণ, মলিনতা ও কালিমাচ্ছল। বদন দম্পূর্ণক্রপে অবগুঠনমুক্ত, গণ্ডন্বয় রক্তিম জুাভা বিহীন, অধরেষ্ঠ লোহিত বর্ণ পরিশৃক্ত এবং নেতর্থম चालाविक উब्बन्छ। विচाल हरेरन अ पर्मन भारतहे छेपनक হয় যে, এই দারিদ্রা নিপীজিতা নারী পরমা স্থলরী। শ্যাশান্তিত রুগ্ন পুরুষ এই যুবতীর পিতা: পিতার

কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কঞা জিজ্ঞাসিলেন,—
"বাবা এখন কেমন বুঝিতেছ ?"

আর্দ্রবের যন্ত্রণা স্টক একটা ধ্বনি বাক্ত করিয়া পিতা রেলিলেন,—"কেমন যে ব্ঝিতেছি তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই; তথাপি তোমাকে বলাই উচিত। এ পীড়া হইতে আমি অব্যাহতি পাইব না, এ হঃথের জীবন শেষ হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি হইবে? আমি তোমার কোন কাজে লাগিতাম না, তুমি চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পুত্রের স্থার এই অন্ধ পিতাকে এক মৃষ্টি অন্ন দিতে, তথাপি আমি তোমার সঙ্গী ও অভি-ভাবক। আমার মৃত্যুর পর তুমি একাকিনী আপনার ধর্ম বজার রাখিয়া কির্পে কাল কাটাইবে, তাহা আমি ব্ঝিতে পারিতেছি না। ভগবান্ ভিন্ন আর ভরসা কি আছে?"

পুরুষ অন্ধ; স্থতরাং তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, তাঁহার কলা অবিরল ধারায় অঞ্ বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আশহায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অন্ধ কলার দিকে মুথ ফিরাইয়া বলিলেন,—"সরফু কাঁদিতেছ কি মা ? কাঁদিয়া কোন ফল নাই, যাহা ঘটিবে তাহার গতিরোধ করিতে আমাদিগের সাধা নাই। এখন অনর্থক রোদনে সময় নই না করিয়া ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা করাই আবশ্রক। তুমি যে মহাত্মার কথা বিলতেছিলে, তিনি একণে নয়া করিয়া পদ্ধ্লি দিবেন কি ?"

কভার নাম সর্যুবালা, নরন মার্জন ক্রিয়া সংক্র মেরে সর্যু কলিলেল,—"কাণিবাব লাশা দিংগছিলেন, সময় উভীগ হইয়াছে, কেন আদিলেন না জানি না। শুনিয়াছি তিনি অতিশয় প্রোপকারী, এফণে আমাদিগের অদৃষ্ট।"

পিতা বলিলেন, "তাংই ঠিক; আমাদিগের অ**দৃষ্ট** যেরপ মন্দ, তাংতে কাহারও সাহায্য পাইবার আশা করা যায় না। আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে মাণ্"

সর্যু বলিলেন, "সে কুণায় <mark>কাজ কি বাবা।</mark>"

পিতা বলিলেন, "ভোমার ব্যবস্থা কি হইবে শুনিলে, বোধ হয় কতকটা স্থান্থির হইতে পারিব।"

কন্তা বলিলেন, — "বিনিই ভগবান আমার নিকট হইতে তোমাকে কাড়িয়া লন, তাহা হইলে, আমি কোন উপায়ে আর একবার স্বামীর সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব। যদি দে সোভাগ্য বটিবার উপায় না হয়, তাহা হইলে, বেরপে হউক আমার তুর্দশার কথা তাঁহাকে জানাইয়া একমুষ্টি অরের ভিক্ষা করিব। তিনি বতই নির্দ্ধ হউন, তথাপি আমার একমাত্র আশ্রয়। শতবার অপমানিতা হইলেও আবার তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আমার কোন শজ্জা নাই। এ দেহ নষ্ট করিলে সকল গোল

মিটিয়া যায়; কিন্তু যদি কোন দিন ইহা তাঁহার কাজে
লাগে, এই আশায় আত্মহতা করিতে পারিব না
তবে যদি বুঝি, ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হইতেছে, তাহ
হৈলে তৎকণাৎ দেহে প্রাণ থাকিবে না। জীবন পাকিতে
কদাপি ধ্যানাশ হইতে দিব না।

অন্ধ পুরুষ কাতর ভাবে দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিলেন এবং দেহের সমস্ত শক্তি একতা করিয়া উটচ্চঃম্বরে বলিয়ঃ উঠিলেন,—"হা ভগবান্!"

ভাষার পর বাহিরে টংগদিংছের কণগোচর হইল নে ব্যস্তভাবে ধারস্মীপে আদিয়া জিজ্ঞাসিল,—"আমাকে কিছু বলিতেছেন কি মা ?"

সর্যু বলিলেন,—"না বাবা, বাবু আধ্যণীর মধে: আদিবেন কথা ছিল, প্রায় দেড় ঘণ্টা হইয়া গোন। তোমার কি বোধ হয় তিনি আদিবেন না ?"

টহলসিং বলিল,— "না মা, দেকলা বাবু বলেন তাহার অন্তথ্য ২ইতে আমরা কথন দেখি নাই। দেনা পাওনা, কুলানাদ আহলাদ, এ সকল বিষয়ে তাঁহার কথার নড়চড় দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও কোন উপকার করিবার কথায় তাঁহাকে কোনরূপ উল্টা পান্টা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই।"

তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে শক হইল,—"আমি আদি-য়াছি মা, কি করিতে হইবে বলুন।" সঙ্গে সঙ্গে টহলসিং ধলিয়া উঠিল—"বাবু আসিয়<u>া-</u> ছেন"

ভিতর হইতে সর্যু বলিলেন,—"আপনি ভিতরে আমাধুন ৷"

কাপড় ও কোটা হত্তে গ্রহ্মা ললিত বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মৃত্যু-ক্বলগত-প্রায় পীড়িত পুরুষ এবং ভ্রত্য নিতান্ত দীনতাব্যঞ্জক দ্রবা-সামগ্রী দর্শনে, ললিত বাবু বুঝিলেন, গ্রবস্থা ও বিপদ তথায় মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কেই কোন কথা বলিবার পুর্বে তিনি পীড়িতের পার্ছে ধূলির উপর উপবেশন করিলেন এবং হস্তাহিত বন্ধ জ্যোড়াটী সরযুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—
"এখনই ডাঙার আসিবেন। আসনি আগে কাপড় ছাড়িয়া এই নৃতন কিপিড় প্রক্র। যে কাপড় আপনি পরিয়াছেন, তাহা না ডাড়িলে লোকের সম্মুথে বাহির হইতে পারিবেন না। তাহার পর আমাকে সকল কথা বলুন।"

কল ব্যক্তি বলিলেন, "আপনি আহ্মণ। উঠিম: আপনার চরণে প্রণাম করিতে আনার শক্তি নাই! আমি কায়স্থ। পুরুষানুক্রমে আহ্মণ-সেবা আমাদিগের ধর্ম। হা ভাগ্য। আজ নিকটে আহ্মণ পাইয়াও আমি ভাঁহার চরণ ধুলি লইতে পারিতেছি না।" ললিত বাবু বলিলেন,—"দেজগু হুঃথ করিবেন না; আমার চরণ-ধূলায় যদি আপনার ভক্তি থাকে, তাহা হুইলে আপনি অনায়াদে গ্রহণ করিতে পারেন, আমি চরণ অগ্রসর করিতেছি।"

পীড়িত বলিলেন,—"গুরদৃষ্টের কথা—আমি অন্ধ; আপনার পৰিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, অন্তিমকালে পুণ্যসঞ্জা করিবার ভাগ্যও আমার নাই। প্রভো! যদি চরণ-ধ্লি দিতে ক্রপা ছইয়াছে, তাহা হইলে আর একটু কৃপা করিয়া আমার মাণায় পাদপল স্থাপন করুন।"

লশিত বাবু বলিলেন,—"আপনি পীড়িত; আপনার বাদনা পূর্ণ করাই উচিত। আপনার মাধায় চরণম্পর্শ করাইতেছি।"

ললিত বাব্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অগ্রসর হইয়া পীড়িত ব্যক্তির মস্তকের সহিত আঁপনার চরণ সংলগ্ন করিলেন। অন্ধ বলিলেন,—"আমি ধন্ত হইলাম। রোগের যাতনা দূর হইয়া শরীর শাতল হইল। মা সর্যু! তুমি ঠাকুলের কথামত কাপড় বদলাইয়া কেল। আমরা ভিকুক, কাহারও দান গ্রহণে আমাদের আর লজ্জা নাই। বিশেষ ইনি গ্রাহ্মণ। আমরা চিরদিনই গ্রাহ্মণের আপ্রিত এবং প্রসাদভোজী।"

বস্ত্র হত্তে লইয়াসরযু উঠিয়া গেলেন। ললিত বাবু আসিয়া আবার রোগীর শ্যার পামে বিসিলেন। তথন রশ্বরাক্তি বলিলেন,— "শুনিয়াছি আপনি পরোপকারী মহাপুরুষ। দেখিতে পাইতেছেন, আমার ছদিশার
সীমা নাই; এ সময়ে আপনি আমার অনেক উপকার
করিতে পারেন।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমাদার। যে সাহাষ্য সম্ভব তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব। এখনই ডাব্জার রমানাথ বাবু আপনাকে দেখিতে আসিবেন; আবশুক মন্ত ঔষধ পথ্যাদির কোন অভাব হইবে না।"

অন্ধ ঈষং হাসিয়া বলিলেন,—"ঔষধ বা চিকিৎসার্থ আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার যে অবস্থা ঘটি-য়াছে, তাহা হইতে নিঙ্গতি অসম্ভব। আমার এই ছঃখিনী ক্যার সহপায় আগনি করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বস্ত্র পরিবর্তনান্তে সর্ভূ আসিয়া পুনরায় পিতার পার্বে উপবেশন ক্রিশেন।

ললিত বাবু জিজাসিলেন,—"আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যদি কঠ হয়, তাহা হইলে এখন আর কথান কাজ নাই।"

অন্ধ বলিলেন,—"কথা কহিতে আমার কোন কষ্ট নাই, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, এখন না বলিলে হয়তো আর আপনাকে কোন কথাই জানাইতে পারিব না। কলিকাতার শ্রামবার্জারে আমার নিবাদ ছিল।"

সংক্ষেপে পীড়িত পুরুষ আপনার পূর্ব্ব বুত্তান্ত জানাই-লেন। লালত বাবু বুঝিলেন, কলিকাতা শ্রামবাজার নিবাদী স্প্রাদিন ধনশালা চক্রমোহন ঘোষ মহাশয় অদৃষ্টের আশ্চর্য্য আবর্ত্তনে, আজি এই হুর্দ্দশগ্রস্ত। এক সময়ে বহু দাম দাসী যাঁহার দেবা করিত, বহুলোক যাঁহার রূপার ভিথারী ছিল, আজি তিনি হর্দশার চরম সীমায় উপনীত। কেন এরপ হইল? কোম্পানির কাগজের জ্যাথেলা. জ্ঞাতিবিরোধ এবং মোকলমায় চল্রমোহন বাবু সর্বস্বাস্ত হইয়াছেন। সংগারে কক্সা ও পত্নী ভিন্ন আপনার লোক কেহ ছিলেন না। সৌভাগ্যের সঙ্গীগণ, তুর্ভাগ্যের আগমন मर्गेटन श्रमायन कतिरामन। अन्नवस्त्रत्न निर्माक्रण अভारि যথন চক্রমোহন বাবু প্রপী্তিত, সেই সময় তাঁহার পত্নী গঙ্গালাভ করিয়া সমস্ত বস্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। যথাকালে কলিকাতার এক সম্রান্ত বংশীয় বিপুল বিভবশালী যুবার সহিত সর্যুবালার বিবাহ হইয়াছিল: সেই ইত্রিয়াসক স্থরাপায়ী পাষ্ড যুবা বিবাহের পর কথন পত্নীর মুখাবলোকনও করিল না। শ্বপ্তরের জর্দশায় কোনজ্ঞপ সহায়তা বা তাঁছার কোন সংবাদ গ্রহণও করিল না। দৈব বিভ্রনায় চক্রমোহন বাবু অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষা ভিন্ন জীবিকা-পাতের আর কোনই উপায় থাকিল না। যে স্থানে এক সময়ে তিনি বছলোক প্রতিপালন করিয়াছেন, সেথানে

ভিক্ষোপজীবী হইয়া বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বারাণসী ভিক্ষার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র এবং দ্রদেশ। অষ্টাদশবর্ষীয়া ছংথিনী ক্সাকে সঙ্গে লইয়া, অন্ধ চক্রমোহন বাবু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনপাত করিবার আশায় তিন নাস হইল, কাশীধামে আগমন করিয়াছেন। তুর্ভাগ্য হর্ভাগ্যের চির অনুচর; এখানে আগমন করার পর নিদারুণ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, লতিত বাব্র পরত্থেপ্রবণ হৃদয় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইল। তিনি বলিলেন,—"মাপনি নিশ্চিত হউন। আপনার বা মা সর্যুর সম্বন্ধে যাহা কিছু মাবগুক হইবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রাণাত্ত পণ করিয়াও তাহা করিব।"

চন্দ্রনোগন বাবু বলিলেন,—"আমি বয়সে মনেক বড়;
স্তরাং আপনাকে আশির্কাদ করিতে পারি। আশীর্কাদ
করিতেছি, আপনি চির্নাদন প্রম স্থুথে থাকিবেন।"

সরষ্ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ললিত বাবুর চরণে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা! এই করিবেন, যেন আমাকে ধর্মহীনা ছইতে না হয়। যেন কুচকে পড়িয়া আমার জীবন্য ভাবা ঘটে।"

টহলদিং বাহির হইতে বলিল,—"**হজু**র **ডাজার বাবু** আদিয়াছেন,"

ললিত বাবু বাছিরে গিয়া দাদরে ডাক্তার বাবুকে

ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

### পঞ্চম পরিচেছদ।

ললিত বাবু বুঝিয়া দেখিলেন, ঔষধাদিক প্রয়োজন না থাকিলেও রোগী এবং তাঁহার কন্তার আহারাদির জত কিঞ্চিং পয়দার প্রয়োজন। আর বুঝিলেন, একটা বিশ্বাসী স্ত্রীলোক এথানে থাকা আকশ্রক; রাত্রি বের্রীপে হউক কাটাইয়া, প্রাতে একটা স্ত্রীলোক আনিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন, টহলদিংছের সহিত বাহিরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবেন। কিন্তু পয়সার ব্যবস্থা কি হয় ? হাতে একটাও পয়দা নাই। টহলসিংহকে কোন উপায়ে চারি আনা পয়সা, অভাবে আধ্দের ছগ্ধ, ছই পয়সার তৈল এবং হুই আনার জলথাবার ধার করিয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। টহলসিং অনায়াসে ভাহা আনিতে পারিবে বলিয়া প্রস্থান করিলে, ললিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সর্য জিজাসিলেন,—"ডাক্তার কি বলিলেন বাবা ?
চল্রমোহন বাবু বলিলেন,—"ডাক্তারের কথা জিজাসা
করিয়া কোন ফল নাই মা। আমি নিজে বুঝিতেছি,
আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

তাহার পর অন্ধ আন্দাজে আন্দান্ধে ললিত বাবুর

#### ললিতমোহন।

পারে হাত দিলেন। বলিলেন,—"এ অন্তিমকালে আপনিই আমার ভরদা। মা সর্যু! উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরের
চরণ ধর। প্রভো! আপনার চরণে আমার এই
নিরাশ্রয়া কভাকে ফেলিয়া দিলাম, যাহাতে ইহার মঞ্জল
হয়, আপনি তাহার ব্যবহা করিবেন। আমার আর
কোন প্রার্থনা নাই।"

দরযু আদিয়া ললিতমোহনের চরণ সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ললিত বাবু বলিলেন,—"আমি আবার বলিতেটি, দেজতা আপনার কোন চিতা নাই। আপনার ক্যাকে আমি 'মা' বলিয়াছি; জননীর মঙ্গল চিন্তা অতঃপর দন্তানের প্রধান ব্রত হটবে।"

পিতা ও কতা ললিতমোহন বাবুর চরণ ছাড়িয়া দিলেন। অনেককণ সকলেই নির্বাক রহিলেন। কথিত সামগ্রীসহ টহলসিং কিরিয়া আসিল; ললিতমোহন বাবু তাহার হস্ত হইতে সামগ্রী সকল লইয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"মা, এই পাত্রে গরম হ্রম আছে; মধ্যে মধ্যে কর্ত্তাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াও। এই ঠোঙায় কিছু জলথাবার আছে, সবগুলি তোমাকে খাইতে হইবে মা! আর এই পাত্রে তৈল আছে, প্রদীপে একটা মোটা সলিতা দিয়া, তৈল পূন করিয়া রাথ। আমি বাহিরে থাকিব, বার বার আসিয়া খবর লইব।"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্বেই ললিত বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে টহলসিং বলিল,—"যথন ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তখন আপনাকে ডাকিতে কোহিলা বিবির লোক আসিয়াছিল। আমি বলিয়া দিয়াছি, এখন বাবুর সহিত দেখা হইবে না। সূযোগ হইবে আমি খবর জানাইব।"

লণিত বাবু বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ। আজ রাত্রিতে গেথানে যাইবার কোনই উপায় হইবে না। একা থাকা কঠকর হইবে। তুমি থাকিতে পারিবে না টছল ?"

টংল বলিল,—"কেন পারিব না! হজুর যখন থাকি-তেছেন, তথন আমাকে অবগুই থাকিতে হইবে। থাওয়াদাওয়ার কি হইবে ?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমি কিছুই থাইব না।
ভূমি কোথাও হইতে একটু বাহা হয় থাইয়া আইস।
তানাক থাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কোন উপায়
হয় কি টহল ?"

টহল বলিল,—"কেন হইবে না ? আমার নিকট এখনও কয়েকটা পয়সা আছে, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিতেছি।"

টহল প্রস্থান করিল ও অবিলয়ে একথানি চেটাই, একটা গড়িয়া, কলিকা, ভামাকু, টিকা, দিয়াশলাই ও কয়েক দোনা পান লইয়া ফিরিল'। ললিত বাবু সেই চেটাইয়ে বিদিয়া, পান-তামাক থাইতে থাইতে পরম পরিভৃথি অমূত্র করিতে লাগিলেন। কোথায় কোহিলা বিবির সর্বাপ্রথপূর্ণ আমোদময় কক্ষ—আর কোথায় নেরণাপল্ল অপরিটিত ব্যক্তির সাহচর্যা! বার বার ললিত বারু উঠিয়া রোগীর অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি নির্বিল্পে কাটিয়া গেল।

প্রাতে টহল একটা স্নীলোকের সন্ধানে গেল। ললিত বাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রোগীর কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে: সহসা বাক্য কথনের অসামগ্য বছাই ছল্ল ক্ষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইল। অনেক সময় রোগীর নিকট অপেকা করিয়া তিনি বাহিরে আদিলেন; বুঝিলেন চক্রমোহন বাবুর জীবন-প্রদীপ নির্দ্ধাণ হইতে আর বিলম্ব নাই; এখনই সংকারানি কার্য্যের নিমিত্ত টাকার প্রয়োজন হইবে। রাত্রিকালে এক প্রচল্পর স্থানে কোটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিলেন কোটা সেই স্থানেই আছে, অঙ্গুরী বাঁধা দিয়া এখনই টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

টিংল তাথার পরিচিত ও বিখাদী এক স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আদিল। ললিত বাবু স্ত্রীলোককে সংক্ষেপে সকল কথা বুঝাইয়া, সর্যুর নিকট লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোক প্রয়েজনীয় কার্য্যে সর্যুর সহায়তা করিতে লাগিল।

বাহিরে আদিয়া ললিত বাবু যথান্থান হইতে কৌটা মানরন করিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া টহলকে বলিলেন,—"আমার বিখাদ এই অঙ্গুরি দাম অনেক টাকা হইতে! এখানকার রোগী এখনই মারা ঘাইবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, দেজন্ঠ আপাততঃ কিছু ধরচ হইবে। পরেও কিছু টাকার দরকার হইবে। তুমি কোথাও এ অঙ্গুরিটা রাখিয়া, হামাকে দশ কুড়ি টাকা আনিয়া দিতে পার কি ?"

ইংল বলিল,—"এই পাশের বড় বাড়ীতে আপনা-দের মূলুকের এফ ভারি রাণী থাকেন; তাঁহার এক দরওয়ানের সহিত আমার জানাগুনা আছে। শীদ্র আনিতে হইলে, এখানেই চেঠা করিতে হয়; মদি একটু দেরি ২টলে চলে, তাহা হইলে একটু দ্রে গিয়া আমার-বিশেষ আলাপী ভাল লোকের নিকট হইতে টাকা আনিতে পারি।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"না, দ্রে গিয়া কা**ল** নাই; এখান হইতেই যত শীঘ্ৰ পা**র টাকা লইয়া আই**স।"

অঙ্গুরীয় লইয়া টহল প্রস্থান করিল। ললিত বাব্ পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, চক্রমোহন বাবুর বাক্শক্তি একেবারেই গত হইয়াছে এবং তাঁহার কান্যন্ত্র গতি বড়ই জত হইয়াছে।"

সর্যু বলিলেন,—"কি বুঝিতেছেন রাবা ?"

লশিত বাবু বলিলেন,—"বাহা তুমি বুঝিতেছ মা, তাহাই আমিও বুঝিতেছি; যাহা ঘটবার তাহা এখনট বটবে। তুমি হৃদ্যকে প্রস্তুত কর।"

কভার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, চক্রনোহন বাবু তৎপ্রতি লশিত বাবুর মনোযোগাকর্ষণ করিলেন।

লালত বাবু উটেচঃখনে বলিলেন,—"কোন চিডঃ নাই, আপনি এখন নিশ্চিড ভাবে বিখেখরকে ধ্যান করুন।"

আবার ললিত বাছিরে আসিলেন, টহল তথন কুড়িটাকা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। ললিত বাবু অনেকটা
নিশ্চিন্ত হইলেন। টহলকে কহিলেন,—"তোমাড়ে
অনেক কট দিতেছি, কিন্তু তুমি ছাড়া এখন আর
আমার উপায় নাই।"

টহল বলিল,—"দে কি কথা। হজুর এত কট পাইতেছেন, আর এ গোলাম কট পাইবে না কেন গ এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"সংকার করিতে পারে একস চারিজন লোক এখনই আনিতে হইবে, কোণায় থাকে জান কি 🕫

টহল বলিল,—"অভাব কি, এই সত্তের দরজায় কত লোক বসিয়া থাকে, একটাকা পাইলে ভাহারা খুসি হইয়া এ কাজ করিবে।" ললিত বলিলেন,—"ডাকিয়া আনিতে যাও; এদিকে আর দেরি নাই।"

টহল চলিয়া গেল। ললিভমোহন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রেশ করিয়া, দেখিলেন, চক্রমোহন বাবুর দেহ হইতে নাঝা বিচ্ছির হইতেছে, দেখিতে দেখিতে শেষ নিখাস বাভাসে মিশিয়া গেল; সকলই ফ্রাইল! সর্মু মৃত পিতার চরণে আছ্ডাইয়া পড়িয়া হৃদ্যতেদী রোদন ক্রিতে লাগিলেন।

সংসা বাহিরে ভুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।
সংস্ক গণ্ডে সাত ব্যক্তি অতিশয় ক্রোধসহক্কত হুর্বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে প্রবেশ করিল। একজ্ন জিজ্ঞাসিল,—"তোর নাম ললিত?"

গণিত বাবু বলিলেন, ''হাঁ। কেন তোমরা এথানে গোল করিতে আসিয়াছ, দেখিতেছ না এথানে এই; বিপদ ?"

এক ব্যক্তি বলিল,—"রেখে দে তোর বিপদ—পাজি ভ্রাচোর !"

ললিত বাবু অবাক! বলিলেন,—"আমি কবে কাহার সহিত কি জুয়াচুরি করিয়াছি ভাই ?"

আগন্তক বলিল,—"বেন কিছুই জানে না! ছই বংসর জেল থাটতে হইবে। তোরা কি দেখিতেছিদ্? বাধানা বেটাকে—পগাইয়া যাইবে।"

লিত বলিলেন,— পেলাইব না নাধিতে হইবে না, যেখানে যাইতে বলিবে, আমি সেখানেই যাইতেছি। কিন্তু ভাই, ভোমরা দয়া করিয়া বাহিরে একটু অপেক্ষাকর, আমি এই মরার গতি-মুক্তির বাবস্থা করিয়া, যেখানে যাইতে বলিবে, সেখানেই যাইব।"

স্মাগন্তকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা কহিতেছিল, সে ললিত বাবুর গলায় হাত দিয়া বলিল—"চল্ শুদ্ধার! তার সকল কাজ শেষ হইলে, তুই ষাইবি ? আমরা কোর ছকুমের তাঁবেদার নহি।"

তৃথন শলিত বাবু দেই অসভ্য জনয়-হীন বর্ধরের বক্ষে এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সে 'বাবাগো' বলিয়া পাঁচ পদ পিছাইয়া গেল।

শলিত বাবু বলিলেন,—"এই শোকের স্থানে দাঁড়াইয়া
শামি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। এই
'বিপদের ক্ষত্রে কাহারও রক্তপাত করিতে ইচ্ছা করি
না। ভাই সব, তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, আমাকে
এ্থানকার ব্যবস্থা শেষ করিতে দাও, তাহার পর বেথানে
যাইতে বলিবে, আমি নির্কিবাদে তোমাদের সুদ্ধে যাইব।"

আগন্তকেরা কোন উত্তর দিল না। এক সঙ্গেই
চারি পাঁচ জন আসিয়া ললিতকে জড়াইয়া ধরিল। তিনি
বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পাঁচ জনকে
ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু এখন কাহারও সহিত

কোনরূপ বিবাদ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। ঝি, তুমি সাবধানে আমার মা'র ষত্ন করিবে। মা! তুমি কোন চিস্তা করিও না, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব। টহলসিং এখনই আসিবে। তাহার সহিত নি:সংকাচে কথা কহিও। সে সকল বিষয়ের স্ক্রাবস্থা করিতে পারিবে।"

ছুর্ত্তেরা আর কথা কহিতে দিল না। ধারক। মারিতে মারিতে তাহারা ললিতকে লইয়া চলিল।

হা সরযূবালা! বিধাতার ভাণ্ডারে যত নিক্ষারুণ্য সঞ্চিত ছিল, সকলই কি তোমার এই ফীণ, কাতর ও কোমল প্রদর্মেপরে বর্ষিত হইতেছে! কিন্তু দেবি! সহ্য কর, সহিষ্ণুতার পবিত তন্ত্রী যেন ছিল্ল না হয়়। বিপদই মনুষোর পরীক্ষা ভল । ভূমি ধর্মাশীলা—ধর্মই ধার্মিকের সহায়। কবি বলিয়াছেল "নীটের্গ্নুভাপরি চ দশা চক্রন নেমিক্রমেণ।" চক্রনেমির ভাগে সহুবারে দশা কথন উল্লুভ, কথনও বা অবনত হট্যা থাকে। তোমার হুর্গতির একশেষ হুট্রাছে, আবার সোভাগ্য ভূষ্যের জ্যোতির্মুর কিরণ ভোমার হুর্গতাম্য নাশ করিবে না কি পূ

সরযূবালার কঠে রোদন-ধ্বনি নাই। বিপদের গুরু পেষণে প্রপীড়িতা অবলা যেন সংজ্ঞাহীন। অফ্র নাই, মাবের নাই, উচ্ছ্বাস নাই। সংজ্ঞাহীনা পাষাণ-প্রতিমার স্থায় সরযু, বিগত-জীব পিতৃপদতলে পতিতা।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে বাটীতে চক্রমোহন বাবুর মৃতদেহ এথনও নিপতিত রহিয়াছে, ভাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে বিপুল বিভব-শালিনী শ্রীমতী রাধিকাত্মনরী দেবীর বাসভবন। রাধিকাম্বন্দরী নদীয়া ৰেলার এক দরিত ব্রাহ্মণের এক মাত্র তনয়া; ধনশোভে নিঃস্ব পিত্রতক প্রভৃত সম্পত্তি-শালী স্থবিবের সহিত, সপ্তম বর্ষীয়া ছহিতার বিবাহ দেন। অষ্টমবর্ষ বয়ক্রম কালে, রাধিকার বুদ্ধ পতি গঞ্চালাভ করেন। কন্তার বৈধব্যে পিতা-মাতার দৈন্ত দূর হইল বটে, .কিন্তু স্থায়ময় ভগবান অসহপায়াৰ্জিত বিত্ত বহুদিন • তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে দিলেন না। রাধিকার পিতা-মাতা অচিরকাল মধ্যে লোকলীলা সম্বরণ করিলেন। বিপুল বিভবরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী পিতৃ-মাতৃহীনা রাধিকা, সংসার-সমুদ্র-বক্ষে কর্ণধারবিহীন তর্ণীর ভায় একাকিনী ভাসিতে লাগিলেন। যৌবন সমাগমের পূর্বেই কুলোকেরা তাঁহাকে কুশিকা দিয়া কুপথে আনিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। জানি না, কোন্ আভ্যন্তরিক শক্তিবলে, রাধিকাঞ্নরী ষাবতীয় কুমন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া, আপনার চরিত্রে

কলঙ্কের ছায়াপাত হইতেও দিলেন না। অসীম লাবণ্য সম্পন্না রাধিকা, ক্রমে উদ্ভিন্ন-যৌবনা হইলেন। লালসা-পরতন্ত্র বছরাক্তি, বিবিধ প্রলোভনের জাল পাতিয়া, এই সম্পত্তি-সম্পন্না ও সৌন্দর্যাশালিনী ললনাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া, সকলকেই উপহাসাম্পন হইতে হইল। সকলেই বুঝিল, রাধিকার হাদ্যে করুণা নাই, প্রণয় নাই, স্পৃহা নাই এবং আবেগ নাই। অনেকে হির করিল, এই শোভাময়ী যুবতা স্থনিপুণ-শিল্পী-গঠিত পা্ষাণ প্রতিমা বিশেষ।

রাধিকা পুরুষের সহিত আলাপ করেন না; পুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন না; তিনি ভূষণ মাত্রও ব্যবহার করেন না; সামাত্র বসন ব্যতীত কিছুই পরিধান করেন না; স্বল্পমাত্র সামাত্র সামাত্রী ব্যতীত কিছুই. ভোজন করেন না। কয়েকজন পরীক্ষিত স্বভাষা সচ্চরিত্রা নারী, নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকে ও পরিচ্যাা করে। তাহাদের অনেকে প্রৌচ্বয়স্কা, কেহ কেহ ব্যীয়সী। সহপদেশ পূর্ণ ধর্মগ্রন্থের তিনি আলোচনা করেন এবং সঙ্গিনীগণের সহিত তিনি সংপ্রসঞ্জে দিন যাপন করেন। ষোড়শী রাধিকা কাশীতে বিশাল অট্রালিকা ক্রয় করিয়া-ছেন এবং গত ছয়্মাস হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন।

मिनी राजीज व्ययनक नाम-नामी, चात्रवान्, त्रकौ, আমলা প্রভৃতি রাধিকাপ্রন্দরীর আশ্রমে দিনপাত করে। এক শীর্ণকার, ধবলকেশ, ক্লম্মস্তার পুরুষ তাঁহার প্রধান -কর্ম্মচারী: সকলে তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকে। **मिल्डानको एक महारु श्राटित (लाक, श्रान इरेटक हुन** থদিলেও ভিনি সহু করিতে পারেন না। সামান্য অপরাধেও তাঁহার নিকট ক্ষম। নাই। যাহা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটু অন্তথা দেখিলে, তাঁহার Cक्वां (धत मीमा थारक ना। आहेन धवः न्यां (धत कथा, সততই তাঁহার মূথে কাগিয়া আছে। বাঞ্চারের পয়সা হইতে চাকর একটী মাত্র পথ্যা চুরি করিয়াছে বৃঝিলে, তিনি তৎক্ষমাৎ তাহাকে পুলিশে না দিয়া, ক্ষান্ত হন না। **रम** उत्रोन की त मृत्य कथन मिष्ठेकथा नाहित् इस ना। विरमस • হাশ্ৰজনক প্ৰসঙ্গ শুনিয়াও, দেওয়ানন্ধী কথন ঈষৎ হাস্তও করেন না। তাঁহার কণ্ঠসর বিকট ও কর্কশ; নিতান্ত প্রয়োজন না হুইলে, কোন লোক তাহার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কর্মচারিবর্গের শীর্ষস্থানে এই মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকায়, রাধিকাম্বন্দরী মনেক বিষয়ে নিশ্চিম্ব হইয়াছেন। দেওয়ানঞীর ভয়ে কেহই রাধিকার নিকট আসিবার চেষ্টা করিতে বা ছুইলোকেরা কোনরুপ কুমন্ত্রণার ফাঁদ পাতিতে সাংস করে না।

অন্ত প্রাতে দেওয়ানজী বিশেষ কুপিতভাবে অঙ্গন

মধ্যস্থ এক কাঠাদনে বদিয়া আছেন, উভয় পার্শ্বে একটু অন্তরে অনেক আমলা, দারবান ও ভৃত্যাদি দণ্ডায়মান। অতি সামান্য এক মলমলের থান দেওয়ানজীর দেহের অধোভাগ আছের করিয়াছে এবং নিকুট্ট নয়ানস্থথের এক পিরাণ তাঁহার দেহের উদ্ধতাগ আরত করিয়াছে।

পাঁচজন বিকট দর্শন ভূত্য ধাক। মারিতে মারিতে **শলিত বাবুকে এই দেওয়ানজী**র সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। ছইজনে ললিত বাবুর হাত ধরিয়া রহিল, তিনজন দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত বাবু বলিলেন, মহাশয়ই কি আমাকে নির্যাতন করিতে এথানে আনাইয়াছেন?"

বিকৃতস্বরে দেওয়ানজী বলিলেন,—"হাঁ। নিয়াতন করিব না, সন্দেশ খাইতে দিব না কি ? এখনই জীবরে याहेट इटेटव, जान ना!"

ল'লিত বাবু বলিলেন,—"কেন"?

ए अयानको विलिएन, "(विष्ठी (यन कि कूर कारन ना! এখনি জুয়াচুরি করিয়াছিন্, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিন্ কেন १ তোকে এখনি পুলিষে চালান দিব শুধার।"

ললিত বাবু বলিলেন, "আমার সহিত সাবধানভাবে কথা কহিবেন। আমি ভদ্রসন্তান, আপনার লোকজন দেখিয়া আমি একটুকও ভাত হইতেছি না। একটা সামান্য বাঁলের লাঠি লইয়া, আমি এখনই অনায়াদে

আপনার সমস্ত লোকগুলিকে মাটীতে শোয়াইছে পারি।
কিন্তু এখন আমি খোর বিপদে পড়িয়াছি। অন্য কোন
চিন্তা করিতে বা মানাপমানের বিচার করিতে, আমার
এখন সময় নাই। আপনি এ সময়ে আয়াকে ষত ইচ্ছা,
ছর্বাক্য বলুন বা আপনার লোকেরা যথেছে ছর্ব্যবহার
করুক, আমি কিছুতেই দৃক্পাত করিব না। কেবল
সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আসল কথাটা আমাকে
শীঘ্র বলুন। আমার সময় নাই—বড় বিপদ।"

দেওয়ান্জী বলিলেন,—"তোমার বড় বিপদই বটে।
জুয়াচুরি করিলে বড় বিপদে পড়িতে হয়। তোমার লোক
এখনই একটা আঙ্টা বাঁঝ দিয়া, তোমার নাম করিয়া
আমাদিসের জমাদারের নিকট হইতে কুড়ি টাকা ধার
করিয়া গ্রন্থা গিয়াছে, জান কি ?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"জ্ঞানি বৈকি। আমারই প্রথমেজনে, আমারই আঙ্টী লইয়া টহল সিং এই বাটী হইতে কুড়ি টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা আমি বেশ জানি।"

দেওয়ান্জী বলিলেন,—"তবেতো ভাল! সে আঙ্টী কাচবসান —পিতলের—তাহার দাম হুই পয়সাও হয় না।"

ললিত বলিলেন,—"এসন্তব নহে; আঙ্টী বছদিন পূর্বে আমার এক পরমাত্মীয় ব্যক্তির নিকট আমি পাইয়া-ছিলাম, আমার তথন বোধ হইয়াছিল, তাহার দাম হাজার টাকার কম হইবে না। অতি যত্নে বাক্সর মধ্যে তাহা তুলিয়া রাথিয়াছিলাম, বড় ভয়ানক এক বিপদ উপস্থিত হওয়ায় অথচ হাতে একটা মাত্র পয়দা না থাকায়, গতকলা এই আঙ্টা বাহির করিতে হইয়াছেল যথন বাহির করি, তথনি আমার যেন মনে হইয়াছিল, বৃঝি, এটা সে আঙ্টা নহে। কিন্তু কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সন্তাবনা না থাকায়, আমি সে সন্দেহ গ্রাহ্ম করি নাই। যদি আপনারা বৃঝিয়া থাকেন যে, ইহা একটা সামান্ত পদার্থ, তাহা হইলে সে জন্তু আমাকে নিয়াতন বা এত অপমান কেন হ আপনাদের টাকা আমার টেকেই রহিয়াছে, এগনও কিছুই থয়চ হয় নাই। টাকা ফেরত লইয়া আমার আঙ্টা আমাকে দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।"

দেওয়ান্জী বলিলেন,—"বা রে! ছধের ছধ, জলের জল। তোর মত মূর্য আর কথন দেখি নাই। টাকা ফিরাইয়া দিলে দণ্ডবিধি আইনের হাত হইতে তোর অব্যাহতি হয় কৈ! তোকে ফৌজদারী সোপরোদ্দ না করিলে, আমার কর্ত্তব্য কর্মের ক্রটি হইবে " সলে সদ্দে একজন কর্মাচারীর প্রতি আদেশ করিলেন,— "ভেল মাংটী বাধা দিয়া টাকা ধার লওয়ার একটা বুভান্ত কাগজেইংরাজীতে লেথ; তাহার পর এই জুয়াচোরটার সহিত জমাদার ও ছইজন শাক্ষীকে থানাম পাঠাইয়া দাও।"

ললিত বলিলেন,—"লাপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, কিন্তু আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া দিন। কাশীর প্রায় সকল লোকই আমাকে চেনে, কোতোয়াল ও মাজিপ্তর শাহেবও আমাকে জানেন। আমার নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, আমাকে খুঁজিয়া লইতে পুলিষের কোন কপ্ত হইবে না। আমি কিন্তু আপাততঃ আর কোন মতেই অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ললিত বাবু তাঁহার বাছ ধারণকারী ছইজন পালোয়ানকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দিলেন, তাহারা দ্রে গিয়া ভূ-পতিত হইল। তিনি প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া,দেওয়ান্জা পাকজাও পাকজাও শব্দে চীংকার করিয়া উঠিলেন। তথন ত্রিশঙ্গন লোক ললিত বাবুকে ঘেরাও করিল। তথন উন্মক্ত সিংহের স্থায় লফ্চ দিয়া ললিত এক ভোজপুরী ধারবানের পাকা লাঠি কাজিয়া লইলেন এবং চিরাভান্ত ও স্থদক্ষ লাঠিয়ালের স্থায় তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। আক্রমণকারীয়া দ্রে সরিয়া গেল ললিত বাবু চীংকার করিয়া বলিলেন,— শেণ ভাজিয়া দাও। রক্তপাত করিতে ইচ্ছা নাই।"

সহসা উপর হইতে নারী-কঠে শব্দ হইল,—"রাণীমার ছকুম, বাবুকে কেহ কোন কথা বলিও না। শীঘ্র চেয়ার বাহির করিয়া বসিতে দাও: একজন পাথা আনিয়া বাতাদ কর। যদি বাবুর তামাক থাওয়া অভাদে থাকে, তাহা হইলে ওড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া শীঘ্র তামাক সাজিয়া দাও।"

লোকেরা র্থা আক্রমণ চেষ্টা পরিতাপে করিল।
নিতি বাবু হাতের নাঠি দুরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—
"ধে দেবী আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, যদি
তাঁহার বয়দ আমার অপেকা কম হয়, তাহা হইলে আমি
অন্তরের সহিত আনির্কাদ করিতেছি, তিনি সর্বাহ্মধে
ফ্রখী হইবেন। যদি তাঁহার বয়দ বেশী হয়, তাহা হইলে
আমি হৃদয়ের ভক্তি দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি।
আমি সময়ান্তরে আদিয়া অন্তরের ক্রভ্জ্তা ব্যক্ত করিব "

উপর হইতে সেই নারী আবার বলিল,—"রাণী**মার** অনুবোধ, একটু অপেকা ককন্ত্রেয়ারে বস্তুন।"

একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি একথানা গদি আঁটা চেয়ার আনিয়া দিল, কাতর ও অবসন ললিত চেয়ারে ব'সয়া পড়ি-লেন। আর একজন ভৃত্য পশ্চাৎ হইতে আড়ানির দারা ঠাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। এবিলম্বে প্রকাণ্ড শট্কাযুক্ত গুড়গুড়িতে প্রভি তামাক আসিল। ক্লান্ত ললিত সাগ্রহে ধুমপান করিতে লাগিলেন। বলিলেন,— "আপনাদিগের অনুগ্রহে চরিতার্থ হইলাম, অতঃপর আমার প্রতি কি আদেশ ?"

উপর হইতে সেই নারী বলিল,—"রাণীমা জানিজে ইচ্চা করেন, আপনি কি বিপদে পড়িয়াছেন !" লিত বলিলেন,—"আপনাদের বাড়ীর পার্শ্বে এক
মাত্র যুবতী ও স্থলরী কলা সঙ্গে লইয়া একজন দরিদ্র
কামস্থ বাস করিতেন, প্রায় এক ঘণ্টা পুর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু
হইয়াছে, এখনও শবের গতি হয় নাই। ছঃখিনী কলা
মৃত পিতার পদতলে পড়িয়া আছে, এখানে তাঁহাদিগের
কোন আপনার লোক নাই। মৃতের গতি ও তাঁহার
কলার স্থব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপানার কি সম্বন্ধ ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"তাঁহার৷ কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধ কিছু নাই; তবে এখন সেই ক্ঞা আমার মা!"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপনার কত দিনের পরিচয় ?"

ললিত বাবু বলিলেন, "গত সন্ধা হটতে।"

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—" সাপনি টাক। ধার ক্রিয়াছিলেন কেন ?

ললিত উত্তর দিলেন,—"হাতে একটীও পরসা ছিল
না, কল্য রাত্রিতে আমার বারবান্ কোথা হইতে করেক
আনা পরসা ধার করিয়া রোগীর জন্ম একটু ছগ্ধ ও
তাঁহার কন্মার জন্ম কিছু জলখাবারের আয়োজন করিয়।
দিয়াছিল। একণে মৃতের সংকার ও তাহার পরে আমার

মার সপক্ষে হ্ব্যবস্থার জন্ম টাকা ধার করিয়াছিলাম; আঙ্টী যে ভেল, তাহা আমি জানিতাম না।"

উপর হইতে নারী বলিল,— "রাণীমাতা তাহা বেশ ব্ঝিয়াছেন, অপেনাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে না।" আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন, রাণীমাতাও এথনই স্বয়ং দেখানে যাইয়া দেই পিতৃহীনা কন্তার যত্ন করিবেন। না ব্ঝিয়া দেওয়ান্দী বড়ই গুলতর অপরাধ করিয়াছেন, দেজন্ত রাণীমাতা আপনার চরণে স্বিনয়ে ক্ষ্মা প্রার্থনা করিতেছেন।"

ললিত গাত্রোখান করিলেন।

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আর একটা কথা, বঙ্গদেশের কোথায় আপনার নিধাস ?"

লণিত বাবু বলিলেন,—"নিবাস আমি বছদিন ভাগি করিয়াছি। পুর্বের্ম ভালা জেলায় হরিপুরে আমার । নিবাস ছিল।"

দেওরান্দ্রী দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভূবন বাবু আপনার কে ৽

ললিত বাবু বলিলেন,—"৺ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
স্মানার পিতা।"

তথন কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেওয়ান্জী আসিয়া ললিত বাবুর চরণ সমাপে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"আপনি নেই ললিত বাবু! আপনাকে কত কোলে পিঠে করিয়াছি, চিরদিনই এ অধম দাস আপনাদের আর থাইয়াছে। আপনি চিরদিনই পরোপ-কারী; বাল্যকালে আপনি কর্ত্তাকে লুকাইয়া গরিবদের 'টাকা-পর্যা দিতেন। আজ আমি যে অপ্রাধ করিয়াছি, ভাহাতে নরকেও আমার স্থান হইবে না।"

ললিত বাবু হাত ধরিয়া দেওয়ান্জীকে বদাইলেন এবং বলিলেন,—"আপনার দওবিধিতে কি বলে আমি জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় না ব্ঝিয়া বা না জানিয়া কোন অন্তায় করিলে অপরাধ হয় না। আপনাকে আমি চিনিতে পারিলাম না। আপনি কে ?"

নয়নের জল মুছিয়া দেওয়ান্জী বলিলেন,—"আমি জীবনগরি দেন।"

ললিত বলিলেন,—"ঠিক ঠিক, আগনার কথা আমার বেশ মনে পড়িতেছে, চুলগুলা সব পাকিয়া গিয়াছে, আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এপন আমার সময় নাই, পরে আসিয়া আপনার সহিত ভাগ করিয়া আলাপ করিব। আপনি আমাদিগের প্রাতন বয়ু; আমি এখন আসি।"

শালিত বাবু প্রেখান করিতে প্রেগ্ত হইলেন, কিছু অধিকদ্র গমন করিতে পারিলেন না। পিপীলিকা-শ্রেণীর ভায় অগণ্যপ্রায় জনসমাগ্যে ভবনদার নিরুদ্ধ হইল, তুমুল কোলাহলে ভবন কম্পিত হইতে লাগিল।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই বেগে অগ্রসর

হইতে লাগিল,সকলের হতেই লাঠি। বাঙ্গালি, হিন্দুখানী, মাড়োয়ারী ও মার্থাট্টা মার্ মার্শন্দে ধাবিত হইতে লাগিল। ব্যাপার কি ব্ঝিতে না পারিয়া, ললিত বার্ তথন কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। এক ব্যক্তি চীংকার করিয়া বলিল,—"যাহারা আমাদের ললিত বার্র গায়ে হাত তুলিয়াছে, তাহাদের জান-বাচ্চা নিকাশ করিতে হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"তাহাদের বাড়ী ভালিয়া সমভূমি করিতে হহবেন"

আর এক ব্যক্তি বলিগ,—"ললিত বাবু কাশীর লোকের প্রণে।"

আরে এক জন বলিল, - "ললিত বাবুদেবতা।"

এতক্ষণে ললিত বাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার
মপমানেব সংবাদ শ্রবণে, অসমানকারিদিগকে দগুদিবার
মভিপ্রায়ে কাশীর লোকের। উন্নত্ত হইয়াছে। তথন
তিনি চাঁৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব, বন্ধু সব,
তোমরা ললিত বাবুকে চেন কি ? আমারই নাম ললিত
বাবু। ভেহ্ইত আমার কোন অপমান করে নাই ভাই!
ভোমাদের ললিত বাবু তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন।"

বেগে গিয়া ললিত বাবু দেই জনতার মধ্যে পড়িলেন, তথন চারিদিক হটতে 'জয় বিশ্বনাথ' ধ্বনি উঠিল। তথন দেই উন্মন্ত জনগণ ললিত বাবুকে মাথার উপর তুলিয়া

লইল। ললিত বাবু অতি কটে ভূতলে নামিয়া বলিলেন,
— "ভাইসব! আমার সহিত চলিয়া আইস।" ললিত
বাবুকে বেষ্টন করিয়া আনন্দোঞ্বাসে দিল্লগুল নাচাইতে
নাচাইতে মানবগণ প্রস্থান করিল।

রাধিকাস্থলরী উপর হইতে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়।
সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ব্ঝিলেন এ সংসারে
মন্ত্যা-প্রেমই দেবতা। দেবতার পূজা করাই পরম ধর্ম।
তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পাষাণে অঙ্গণাত
হইল।

দেওয়ান্জী জীবনহরি সেন এই প্রাচীন বয়সে বুঝিলন, দগুবিধির সকল স্থল ঠিক নহে। সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। তিনি আরও বুঝিলেন, ক্ষমা ও করুণাই মহন্ধ, যে মহৎ সে-ই পুঞ্জনীয়। তিনি আনকক্ষণ সেই স্থানে বিদিয়া আপনার কুকীর্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। পাষাণে অঙ্কণাত হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ठल राश्न वातुत विशंज- शौव क्र लवत भिक्ति স্ত্রিহিত শ্বশানে, ভ্রমান্শেষে প্রিণ্ড ক্রিয়া, ল্লিড বাবু একাকী অপরাহ্ন কালে সরযূবালার সেই জীণ্ভবনে প্রভ্যাগত হইলেন। তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন, পরিধান জলদিক, চরণ পাছকা বিহীন। বছলোকে চক্রমোহন বাবুর নশ্বর শ্রীর বহন ক্রিয়া, শাশানে লইয়া গিয়াছিল; ললিত বাবু সেই সঙ্গে গমন না করিলে কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু পাছে পিতার রীতিমত সং-কার হয় নাই বলিয়া দ্রয় বালা হৃদয়ে বেদনা অহুভব করেন, পাছে অপরিচিত ব্যক্তিগণের হল্তে সে ভার অর্পণ করিলে, ললিতের প্রতি তাহার বিশ্বাস কমিয়া যায়, এটরপ আশঙ্কায়, অধিকন্ত আত্ম-প্রসন্ধতার অনুরোধে, ললিত এই অপ্রীতি কর কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হইয়াছিলেন। हिन्द्र साहन वाव्त अवछ। हीन ना इहे**ल, य ভाবে उँ। हाउ** অভ্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, অধুনা তাহার কোনই ন্যুনতা ঘটিল না। গত রাত্রি অনাহারে ও জাগরণে অতিবাহিত <sup>হইয়াছে</sup>। প্রাতে একদিকে মৃত্যু ও শোক, অপর দিকে অগম্ভব অত্যাচারের প্রপীড়ন। বেলা তিনটা বাজিয়াছে;

এখনও জলবিন্দুমাত্ত ললিতমোহনের উদরস্থ হয় নাই।
দেহ আর চলে না, পা আর উঠে না, কণা আর ফুটে
না; তথাপি সরষূর সথকে বিশেষ স্থব্যকা না করিয়া,
তিনি আপনার আরাম ও শান্তির অবেষণ করিতে
অক্ষম!

ললিত দেখিলেন, সর্যুর ভ্বন সন্নিধানে, কয়েক্জন ধারবান অপেকা করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন মাত্র তাহারা সম্মান সহকারে সেলাম করিল। সহজেই ললিত **বা**বু বুঝিতে পারিলেন, তাহারা রাধিকা স্থলরীর লোক। লোকেরা তাঁহাকে কোন কথা বলিল না, তিনিও কিছু **জिका**मा कहिरलन ना । भारत-मन्निधारन व्यामिशा रमिश्रालन. টহল সিং ভেটাইয়ের উপর ব্যিয়া ঢ্লিতেছে। ভাগার **বিশ্রামে**র ব্যাখাত করা অনাবভাক বোধে, **ল**লিত তাহা-কেও ডাকিলেন না ৷ তিনি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিখেন। দেখিলেন, এক দেব-বালার প্রতিমা কম্বনাসনে আসীনা, তাঁহার উক্লেশে মন্তক ভাপন করিয়া, দর্যু-বালা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ৷ চারিজন স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ দুরে উপবিষ্টা। সেই জ্যোতির্ম্মী স্বর্গীয় শোভাশালিনী দেবীর নয়নের সহিত ললিতের নয়ন মিলিল। পাছে অঙ্কস্থিতা, শোকাতুরা বালার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় পেই দেবী, লজ্জায় বিচলিত বা বাস্ত লইলেন না। অঞ্চল বস্তের কিয়দংশ হারা তিনি বদন মণ্ডলের একদেশ মাত্র

আছের করিয়া, সমান বিসিয়া রহিলেন। সেই দেবা শ্রীমতী রাধিকা স্থালরী ♦

ললিতের হৃদয়ে এক অনমুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। বহু স্থানার সহিত তিনি মিলিয়াছেন, থেলিয়ীলিছন ও কাল কাটাইয়াছেন, কিন্তু কথন কাহাকেও কৌড়নক ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার মনে হয় নাই। কিন্তু একি! সৌলর্য্যের এরূপ পবিত্রভাব, দৃষ্টির এরূপ কলঙ্কনি কোমলতা, লজ্জার এরূপ মাধুর্য্যময় শিথিলতা এবং সমস্ত অঙ্গের এরূপ লাল্যা বিহীন কমনীয়তা, তিনি আর কথনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি ব্রিলেন, আজই তাঁহার জন্ম সার্থক।

লিত অতি বিনীত ভাবে এবং মৃত্স্বরে বলিলেন,—
"আমি জানিতাম না, না জানিয়া বরের মধ্যে আসায়
বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর্মন, আমি
বাহিরে যাইতেছি।"

তৎক্ষণাৎ ললিত বাহিরে আসিয়া ছারের পার্ছে দাড়াইলেন। যে দাসী প্রাতে উপর হইতে কথা কহিয়াছিল, সে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। রাধিকার ইঙ্গিতে সে আসিয়া ছারের ভিতর দিকে দাড়াইল এবং অক্টুট রবে বলিল,— "আপনার কোন অপরাধ হয় নাই। আপনারা যাত্রা করার পরই রাণী মা এখানে আসিয়াছেন, আপনিক্ষা প্রার্থনা করার তিনি হঃধিত হইতেছেন। আপনি

আগে কাপড় ছাড়ুন, তাহার পর অভাভ ক**থা** হইবে "

ক্রিণ্ডি দুরে কেন্দ্র পান্দান কেন্দ্র ক্রু ও একজোড়া চটিজুতা লইরা দাঁড়াইরাছিল। পরিচারিকার অঙ্গুল-সঙ্কেত দর্শনে সে আসিরা ললিত বাব্র সন্মুথে উত্তম রূপে কোঁচান, দেশী উৎক্র এক কালাপেড়ে ধুতী ধরিরা দাঁড়াইল। ললিত বলিলেন,—"বস্ত্র পরিবর্তনের বড়ই প্রয়োজন হইরাছে; যিনি আমার জ্বন্ত এ সুব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছেন, আমি তাহার নিক্ট চির ক্রত্ত ।"

বন্ধ তাগি করা হইলে, ভ্তা তাঁহার চরণ ধৌত করিরা জুতা পরাইরা দিল, তাহার পর অতি মূল্যবান্ বোতাম এবং সাঁচিচাকাজবুক্ত এক বেল্দার জামা তাঁহার সন্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইণ : ললিত বলিলেন,—"জামা গায়ে দেওয়া আমার বড় মত্যাদ নাই, কিন্তু এখন বোধ হয়, জামা গায়ে দেওয়া দরকার। দাও গায়ে দিই।"

আর একজন ভৃত্য দৌড়িয়া এক গদি আঁটো চেরার আনিল। জামা গায়ে দিরা, ললিত তাহাতে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৃতীয় এক ভৃত্য উৎক্কষ্ট সরবং পূর্ণ এক রূপার গ্লাস ধরিয়া দাঁড়াইল। ভৃষ্ণাভূর ললিত ভাহা পান কবিয়া বলিলেন,—"আঃ! করুণাময়ী দেবীর ব্যবস্থায় বোধ হয় এই সকল আয়োজন হইয়াছে। আমার মৃতদেহে ধেন জীবন আসিল।" সঙ্গে সঙ্গে পান এবং ধুম উদ্গারী শট্কা আসিল বি
ভামাক থাইতে থাইতে ললিত বাবু বলিলেন,—''এ
বস্থাদি আমি কোণায় ফেবৎ পাঠাইব !"

পরিচারিকা বলিল,—"ফেরৎ না পাঠাইলেই রুণীনি মাতা স্থা হইবেন। তবে যদি আপনি রাখিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে ধাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন।"

ললিত বলিলেন,—"রাথিতে আমি আপত্তি বোধ করি না, কিন্তু দেখিতেছি, জামায় অতি মূল্যবান বোডাম লাগান রহিয়াছে। আমি হয়ত কালই বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া, এ গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিব।"

পরিচারিকা বলিল,—"ক্ষতি কি ?"

ললিত বলিলেন,— "আমার মা সর্যু ঘুমাইতেছেন, বড় শোকের পর সহজেই গাঢ় নিজা আইসে! মার সধকে কি বাবস্থা করা উচিত, তাহা স্থিব না করিয়া, সংমার যাওয়া হইবে না।"

পরিচারিক। বলিল,— "আমাদিগের রাণীমাতাও দর্যুবালাকে মা বলিরছেন, কাজেই উনি এখন আমাদের দিদিমা। যতদিন অন্ত স্থাবস্থা না হয়, ততদিন দিদিমাকে নিজের বাদীতে, নিজের কাছে রাধাই রাণীমার অভিপ্রায়। আপনি দিদিমার গর্ম হিতৈথী, আপনার অনুষতি না লইয়া কোনই কাজ হইতে পারেন। রাণীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাদা করিতেছেন, তাঁহার

নিকট দিদিম৷ থাকায় আপনার আপত্তি হইবে কি ?''

ललिङ विलालन,—"वानी मिनित এই मनम वावसाम আিমি নিশ্চিম্ব হইলাম। আৰু প্ৰাতে তাঁহার **আশ্চ**ৰ্যা স্বিবেচনার প্রমাণ পাইয়াছি। লোকমুথে তাঁহার অশেষ স্থথ্যাতি শুনিয়াছি। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য দয়ার ও দুরদর্শিতার প্রমাণ দেখিতেছি। ভাগাক্রমে দৈবাৎ তাঁহার ভূলোক-হল'ভ স্থপবিত্র শোভা প্রতাক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ভার দেবীর নিকট আমার ধর্মশীলা মা সরষ্ আশ্র পাইলে, আমার দায়িত্ব কিছুই থাকিবে না। এ সম্বন্ধে রাণী কেন আমার অনুমতি চাহিতেছেন? ছ:খিনা সর্যুবালা এককালে নিরাশ্রয় ও নির্বলম্বন। এখন তিনি সকলেরই ক্লপার পাত্র। আমি না হয় ঘটনাক্রমে কম্মেক ঘণ্টা আগের আত্মীয়,কিন্ত তাই ৰলিয়া তাঁহার উপর অপরের দয়া প্রকাশের অবদর থাকিবে না এমন নংহ। আমি পুরুষ, সংসারশৃত্ত উচ্ছু ঋল ব্যক্তি; ধর্মশীলা যুবতী কুলবালার ভার গ্রহণ আমার পক্ষে শোভা পার না। রাণীর ক্রায় দেবীর নিকট তিনি থাকিলে मकल मिरक मझल इहेरव।" .

পরিচারিক। বলিল,—"ভাহ। হইলে দিদিকে ঘুম ভান্নার পর, রাণীমাতা আপন বাটীতে লইয়া যাইবেন ?" ললিত বলিলেন,—"অনায়াসে: ইহাপেকা স্থবাবলা আর কিছুই হইতে পারে না। এখন এইরপ চলুক',
পরে অবস্থা ব্রিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে। তাহা হইলে
এখন এখানে আমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই।
রাণী অনুমতি ক্রিলে, আমি এখন চলিয়া যাইতে পারিন
বড় ক্লান্ত হইরাছি, বিশ্রামের অতিশন্ন প্রয়োজন
হইরাছে।"

পরিচারিকা বলিল,—"বদি অস্থ্রিধা বোধ না করেন, তাহা হইলে রাণীর বাটীতে অগু অবস্থিতি করিলে, তিনি স্থা হইবেন।"

ললিত বলিলেন,—"বড় অমুগ্রহের প্রস্তাব। কিন্তু
আমার বাটাতে অনেক লোক হয় ত অপেক্ষায় রহিয়াছে;
আমার নিকট অনেকের অনেক প্রয়োজন আছে; আমি
এখন যাই। ঘুম ভালিলে সর্যুকে বলিবেন, তাঁহার পিভার
অন্ত্যেষ্টি যথা সম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন
বিষয়েই ক্রটি হয় নাই। তাঁহার তন্ত্বাবধান সহক্ষে আমি
আর কি বলিব। যে দেবী তাঁহার ভার গ্রহণ করিলেন,
তাঁহার কার্য্যে অসুর্বভা থাকিতে পারে না। রাণীকে
বল, আমি এখন ষাইতেছি।"

পরিচারিক। বলিল — "একটু অপেকা করন, পান্ধি আদিতেছে। আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, হাঁচিয়া ঘাইতে কষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক, তখনই ছয়জন বাহক একথানি হুন্দর পাছি

শইয়া আসিল। ভত্য ললিত বাবুর সম্মুখে একথানি কোঁচান দেশী উড়ানি খুলিয়া ধরিল, ললিত তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"পালির ভাড়া দিবার প্রসা এখন আমার হাতে নাই। বোধ হয় য়াণীর ব্যবস্থা অমুসারে তাহা আমাকে দিতে হইবে না। ভাল, তাহাই হইবে। সেই গুণবতী দেবীর নিক্ট ক্বত্ততার ভার আর একটু বাড়িলে স্থথেরই কারণ হইবে। আমার ছারবান্ টহলসিং এখানে থাকিবে কি ?"

পরিচারিকা বলিল,—"বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, আপনার ইচ্চা।"

গলিত আসন ত্যাগ করিয়া টহলসিংহকে বাসায় যাইতে বলিলেন এবং স্বয়ং পাল্কির নিকটস্থ হইয়া বলি-লেন,—"তবে এখন আমি আসি।"

প্রচারিকা বলিল,—"রাণীমাতা আপনাকে প্রণাম ক্রিতেছেন।"

লালিত এলিলেন,—"আশীর্কাদ করিতেছি, তাঁহার মঙ্গল হউক।"

পাছে সরযু বালার নিজা ভদ্ন হয়, এই ভয়ে রাধিকা স্থলরী বক্ষভাবে ভূতলে মন্তক স্থাপন করিয়া, উদ্দেশে ললিত বাবুকে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ তিনি মাধা ভূলিতে পারিলেন না; যথন মুধ তুলিলেন, তথন জাধার গগুছার যেন সমুজ্জল রক্তাভ হইয়াছে এবং

তাঁহার নেত্রন্বয়ে যেন অঞ্জল দেখাইতেছে। অনেকক্ষ্ণ তিনি ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলেন না।

ললিত বাবুকে বহন করিয়া পাক্ষি চলিয়া গ্রেন,। রাধিকা স্থলরী একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিলেন।

## অফ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাক্ষ কালে ললিত বাবুর নামে আড়াইশত টাকার নোট পূর্ণ এক রেজেটারী পত্র আদিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়স্থগণ আদিয়। জুটলেন এবং একপ্রকার জাের করিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন। কুসঙ্গে ক্কার্থ্যে ও কুচর্চায় ভিনহিন চলিয়া গেল; বিস্তর পাওনালার, বিস্তর সাহায়ার্থী, বিস্তর আত্মীয় ভিনদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বারংবার তাঁহার বাসায় আদিতে লাগিল, কাহার সমনোরথ সফল হইল না।

চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে লালিত বাবু বাসার ক্ষিরিলেন'। তথন অনেক ভিক্ষ্ক আসিরা তাঁহার অঙ্গন ও সদর দরজা দখল করিল এবং তাঁহার জয় ঘোষণা ক্ষরিতে লাগিল। অনেক পাওনাদার বাহিরের বারাগুায় ও বাহিরের প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা ক্ষিতে লাগিল; একটু ভক্ত রক্ষের সন্মানিত অর্থার্থীগণ তাঁহার নিক্টে আসিরা ভাহাকে ঘেরাও ক্রিয়া বসিল।

্ললিতের বদন এই কর দিনের অত্যাচারে কেমন নিশুভ হইয়াছে। চকু রক্তবর্ণ, কেশরাশি বিশৃ**থল; দে**হ অবসিত এবং অবসাদগ্রস্ত ; দেও্শত টাকা তিন দিনে উভিন্না গিয়াছে।

কোহিলা বিবি আবদার ও জোর করিয়া, পঞ্চাশটাক!
লইয়াছে; স্থরা এবং খাত ও অথাদ্যের জন্ত পঞ্চাশ টাকাঁ উঠিয়া গিয়াছে। দান থররাতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা ধরচ হইয়াছে।

ললিতবাবুর কিন্তু এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না।
তিনি নির্জ্জনস্থানে, টহলসিংকে ডাকিয়া টাকার কথা
জিজ্ঞাসা করিলেন; সে খরচের হিসাব বুঝাইয়া দিয়া,
তাহার নিকটে যে একশত টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা
তাহার প্রভুকে দেখাইল।

তথন ললিতবাবু টহলসিংকে বলিলেন,— "পাঁচ সাত টাক। ভাঙ্গাইয়া এই ভিক্ষুক দিগকে ছই চারি প্রমা হিসাবে দিয়া বিদায় কর, আর পাওনাদারগণকে সন্ধার পর আদিতে বলিয়া দাও। এখন আমার শ্রীর বড় ধারাপ। টাকার ধাহা হয় উপায় করিয়া, আজই সন্ধার পর সকলের দেনা মিটাইব। জগরাথ চা আনিল না কেন ?"

শলিতবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, উপস্থিত শোক-জনদিগকে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"আপ-নারা সকলেই সন্ধ্যার পর আসিবেন, আজ সকলেরই দেনা মিটাইয়া দিব। এখন শ্রীর বড় খারাপ, বসিতে বা কথা কৈহিতে পারিতেছি না; এবেলা আমাকে ক্ষমা করিবেন।
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটু বসিয়া যান। করেকটা
প্রয়োজনীয় কথা আছে।"

সমবেত লোকেরা কেছ একটু অ্নসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কেছ বা আপনার প্রয়োজনের গুরুতা জানাইয়া, কেছ বা 'সন্ধ্যার পর যেন ফিরিতে না হন্ধ' বলিয়া চলিয়াগেল। কেবল জামাদিগের পূর্বে পরিচিত বস্ত্র-বিজ্ঞেতা চট্টোপাধ্যায় মহাশন্ম বিদয়া রহিলেন।

ললিতবাবু বলিলেন,—"আপনাকে একশত টাকা দিতে পারিব না। নব্দই টাকা আপনি টহলসিংহের নিকট ইইতে লইয়া যান; বোধহয় ছই চারি টাকা দহলের নিকট বাসা থরচের জন্ত থাকিবে। এ সমুদ্রে ছই চারি টাকায় কি হইবে।"

চটোপাধ্যার মহাশয় বলিলেন,—"একশত টাকার স্থানে, নব্বই টাকা পাইয়া আমি অসন্তষ্ট হইতেছি না। বাকী দেড়শত টাকা বুঝি উড়িয়া গিয়াছে ? বৈকালে এত লোককে আসিতে বলিয়া দিলেন কোন্ভরসায় ? কি উপার ঠাওরাইয়াছেন ?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"সেই কথা বলিব বলিয়াই আপনাকে বসিতে বলিয়াছি, আমার কাছে একশেট হীরার বোতাম আছে, তাহার মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা হঠতে পারে। বিক্রয় করিয়া বদি আপনি

তুই হাজার টাকাও আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও অনেক গোল মিটিয়া যায়।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"কৈ দেখি বোডাম •

রাধিকাস্থল্রীর ভূতা যে জামা দিয়াছিল, তাহাঙেই বোতাম লাগান ছিল; সেই জামা গায়ে দিয়াই ললিভবাব जिनमिन उज्जनमाञ्च इटेट अखर्जान इटेपाहित्नन. আজ ফিরিয়া আদিধা দেই জামা বিছানার উপর ফেলিয়া-ছেন, এক্ষণে বোডাম খুলিবার জন্ম বিছানার নিকটস্থ হইয়া জামা হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, সে বোতাম জামায় নাই। তাহার স্থানে তিন প্রসা মূল্যের বালারের ঝুটা বোতাম লাগান রহিয়াছে। হতাশ ও বিরক্তভাবে ললিতবাব জামা ফেলিয়া দিলেন; ওঁঃহার মনে হইল, কোহিলা একবার বড়হ অতুরাগ দেখাইয়া, এই বোতাম লইবার জন্ত আবদার করিয়াছিল: পুণামরী দেবীর নিকট গ্রাপ্ত উপহার, একটা বারনারীকে প্রদান করিছে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই; তাই তিনি তৎকালে অনেক মিষ্ট-ওলবে তাহার অমুরোধ রক্ষা করেন নাই। একণে বাঝ-লেন, যথন তিনি প্ররাপানে অটেততা অথবা নিডিত, অথবা যথন জামা থোলা ছিল, দেইড়ূপ কোন প্লযোগে কেইলা বোতাম খুলিয়া লহয়াছে। আরু কি সে তাহা দিবে ? বলিলে হয়ত স্বীকার করিবে না। স্বীকার করিলেও হয়ত मित्व नाः इहे अकम्छ होका शहित्व मित्व कि पृ

চিস্তিতভাবে লগিতবাবু চটোপাধাায় মহালয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বোতাম হারাইয়া গিয়াছে। পাওয়া বাইবে কিনা জানি না, চেষ্টা করিতে হইবে। জিপনাকে আর অনর্থক বসাইয়া রাখিব্নার যাহা হয়, বৈকালে জানাইব।"

জগন্নাথ চা লইয়া আসিল। চটোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোখান করিয়া বলিলেন,—"আমার দোকানে লোক নাই, আমি, এখন আসি। এরপ মূল্যবান বোতাম আপনার পুর্বেছিল না; থাকিলে আমি কখন না কখন দেখিতে পাইতাম। বোধ হয়, কোনস্থানে ইহা পাইয়া থাকিবেন, এরপ জিনিষ হারাইয়া যাওয়া বড়ই ছঃখের বিষয়! আপনি এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ না করিলে, আমরা অভিশন্ন ছঃথিত হইব।"

চটোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্থান করিলেন চা ও তামাক থাইতে থাইতে ললিত বাবু অনেকটা প্রাকৃতিত্ব হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,— 'সরযু তিনদিন সর্যুবালার কোনই সন্ধান লওয়া হয় নাই; বড় অন্তায় হইয়াছে; কিন্তু চিস্তার কোন কারণ নাই। যে দেবীর নিকট তিনি, আশ্রম্ব পাইয়াছেন, তাহাতে ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। যত্ত্বের কোনই ক্রটী হইবে না। সেই দেবীর, এই অল্লবর্মে কি আশ্রুষ্য বিবেচনা শক্তি! কি অমাক্ষ্যিক শোভা! তুচ্ছ আমোদে এ কয়দিন সকল কর্ত্ব্যই ভূলিয়া-

ছিলাম, কিন্তু রাধিকার কথা ভূলিতে পারি নাই। যথন মুরায় প্রমন্ত, যথন কোহিলার সহিত রক্ষরদে মন্ত, যথন বয়স্তাণের সহিত রহ্যালাপে উৎফুল, তথনও থাকিয়া থাকিয়া রাশ্বিকার কথা মনে পড়ার, আমি চমকিয়া উঠিয়াছি। স্বামাকে সকলেই এবার ধেন অভ্যমনম্ব বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে কোহিলা এজন্ম গুট একবার অভিমান দেখাইয়াছে। সেই দেবী—তিনি কি আমার এইরূপ চরিত্র-হীনতার কথা জানিতে পারিয়া-ছেন ? জানিতে পারিয়াছেন। আমার মাতাল অবস্থায় তাহার লোক, আমার সন্ধানে সেই কুস্থানে গিয়াছিল। কি লজ্জার কথা। তথন আমাকে সে কথা কেহই জানায় নাই, কাল রাত্রিতে জানাইয়াছে বকন সন্ধানে গিয়াছিল? কোন দরকার পড়িয়াছিল জিং ? সর্যুর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি ? রাধিকা—তিনি মাতুষ নহেন, এ অধম ছরাত্মাকে তাঁহার কোন প্রয়োজনই হওয়া সম্ভব নহে। তবে কি সরষুরই কোন আবৈশ্রক হইয়াছে ? একটা চতুর্থীর শ্ৰাদ্ধ আবশ্ৰক। সে আজে না কাল্? কালই বুঝি रुटेर्प। यक्ति व्याख्यहे रुक्ष, अथनहें अक वात्र यां क्रा আবশুক। মুথ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে, তথাপি যাইতে হইবে, এখনই যাই। ফিরিয়া আসিয়া ন্নান আহার করিব "

ললিতমোহন উঠিয়া উত্রীয় গ্রহণ করিতেন। উংলসিং আলিয়া সংবাদ দিল, চাটুযো ঠাকুর নকাই টাকা লাইয়া কিয়ালেল, কিল আছে। ললিত বাবু কোন কণা বলিবার পুর্কেই রাধিকা স্থলরীর দেওয়ান জীবনহরি দেন মহাশম আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতমোহন বাবু তাঁহাকে সমাদরে অভ্যবনা করিয়া বলিলেন,—"আমি এখনই আপনাদ্রের বাটাতে বাইতেছিলাম, খবর সকল ভালতে। ?"

লিত বাবুর চরণধূলি লইয়া সেন মুহাশয় বলি লেন, — "থবর ভাল, আপনাকে যাইতেই ইইবে। আমি আপনাকৈ লইয়া যাইবার জন্ম আসিয়াছি। আজ আদ্ধি জ্পীন না থাকিলে দিদিমা এবং রাণীমাতার বড়ই ক্ষোভ জন্মিবে!"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আজ প্রান্ধা মি মনে করিয়াছিলাম কাল। তবেতো আমাকে এখনই বাইতে হইবে। কি ভূল! আমার মত লোকের সকল কর্মেই এইরূপ ভূল হয়।"

ঞাবনহরি বলিলেন,—"ভূলে কোন কতি হয় নাই।
সমস্ত আয়োজন হট্য়াছে। আপনি গিয়া দাঁড়াইলেই
কার্য্য আরম্ভ হটবে। রাণীমাতা তিনদিন আপনার
নিমিত্র নানাহানে সন্ধান করিয়াছেন।

ললিত বাবু একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—"আমি ভূমিয়ছি, তিনি নানাস্থানে, দয়া করিয়া, আমার সন্ধান লইমাছেন : সেক্ষ্ম আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি । আফ্ সর্যুর পিতৃপ্রাদ্ধ না হইলে,আমি হয়তো সেথানেই বাইতে পারিতাম না। চলুন তবে, বেলা অধিক হইয়া উঠিল।"

উভয়েই প্রস্থান করিলেন। সন্ধার পর বছলোককে
টাকা দিবার কথা আছে, তাহা ললিত বাবু ভূলিয়া
গোলেন। মূল্যবান বোতাম শেট্নী কেহ অণহরণ করিয়াছে, তাহার কথা ল্লিডের আর মনে থাকিল না।
নানারূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা রাধিকা স্থলনীর
ভবনে উপস্থিত হইলেন।

স্বান্ধত সমারোহে প্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। অনেক বান্ধণ ও দরিত ভোজন করিল, অনেকে অনেক শৈন পাইল, ললিত বাবু তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত কথা স্কম্পন্ন করিলেন। বেলা তিনটার সমন্ন চক্রমোহন বাবুর স্পাথি অনুষ্ঠান একরপ শেষ হইল। তথন ললিত বাবু ভোজন করিলেন। ভোজনে তাহার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পাছে সর্যুর মনে কন্ত হর, পাছে পিতৃপ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ রহিল মনে করিয়া সর্যু কাত্তর হন, এই ভয়ে ললিত-মোহন ইচ্ছা পূর্বাক ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আরপ্ত তাহার মনে হইল, রাধিকাহেলারীর বাটীতে এই কর্ম্ম হইতেছে; বায়, আয়োজন, তত্তাবধান সমস্তই রাধিকা

স্থলরীর; এন্থলে আহার না করিলে, তিনিও মনে মনে অভিমান করিতে পারেন। অন্তঃপুর সংলগ্ধ এক কক্ষে তাঁহার আহারের স্থান হইল। সরষ্ বালা তাঁহার সন্ধুবে বীসিয়া রহিলেন। পার্শন্ত কক্ষে, যবনিকার অন্তরালে রাধিকাস্থলরী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আর যবনিকার অপরদিকে, ললিত বাব্র সন্থ্যে আমাদিগের সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা ব্রাহ্মাকক্সা দাঁড়াইয়া রহিল।

আহার সমাপ্তির পর ললিত বাবু বলিলেন,—"মা সরযু! পিতা মাতা কাহারও চিরদিন থাকে না। তোমার পিতা দারিজতা, অন্ধতা এবং রোগে, বড়ই কট্ট পাইতে ছিলেন। মৃত্যু তোমার পক্ষে বড়ই শোক জনক হইলেও, তাঁহার পক্ষে শান্তিজনক হইলাছে। বিশেষতঃ কাশাধামে মৃত্যু বড়ই পুণ্যের কথা; তোমার পিতা সেই পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, পরম সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার জন্ত শোকে কাতর হইও না।"

সরষ্ বলিলেন,—"না বাবা, কাতর হইবার কোনই কারণ নাই। আমার পিতা মরিয়া বাঁচিয়াছেন। আমি তাঁহারই জগু আপনার স্থায় পুত্র, আর রাণীমার স্থায় কন্তা লাভ করিয়াছি। আমার পিতা জীবনের শেষভাগে আমার চিস্তায় অভিশয় ব্যাক্ল ছিলেন; আজ নিশ্চয়ই ভিনি দেবশরীর লাভ করিয়া দেখিতে পাইভেছেন, তাঁহার কন্তা সম্পূর্ণ নির্কিল্প হইয়াছে। অভাবের তাড়না নাই,

ধর্মরকার জন্ম উদেগ নাই। আপনাদের ক্রপায় তাঁহার সদ্গতির নিমিত্ত যে ব্যয় ভূষণ হইল, তাঁহার অবস্থা পূর্ববং সদ্ভল থাকিলেও, তাহা ঘটত কি না সন্দেহ। এ সকলই আপনার অনুকল্পায় হইরাছে।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"যে দেবীর অনুকম্পায় এই সকল ঘটিয়াছে, তুমি তাহার নিকট ক্বজ্ঞতা প্রকাশ কর মা! যিনি দয়া করিয়া তোমাকে আগনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস তিনি মানবী নহেন। মামি তোমার বিশেষ কোন উপকারে লাগি নাই। যিনি কণা করিয়া তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার নিকট যাবজ্ঞীবন চিরক্বজ্ঞ।"

সেই ব্রাহ্মণকন্ত। বলিল,—"রাণীমা বলিতেছেন, আপনি দয়ার অবতার। আপনাকে দর্শন করিয়া, রাণীমাতা জীবে দয়া করিতে শিথিতেছেন। দয়ার এরপ মধুরতা আছে, তাহা তিনি আপনাকে দেপিবার আগে জানিতেন না।"

ললিত বলিলেন,—"আমার কার্যাদি বতই অধিক্
আনিতে পারিবেন, ততই আপনারা ব্ঝিবেন, আমি অতি
স্থিণিত অধম জীব। ঘনিষ্ঠতার আধিক্য হইলেই আমি
নিশ্চরই আপনাদিপের ঘুণাম্পদ হইব। আমার ভার
অপাত্রে আপনাদের এই অমুগ্রহ দেখিয়া আমি নিজেই
লক্ষিত হইতেছি। আমি একণে প্রস্থান করিতেছি।

মা সর্যু! আমি আবার আসিয়া তোমার সন্ধান লইব। চারিদিন তোমার খোঁজ লইতে না আসা আমার পক্ষে বড়ই নিলাজনক হইয়াছে। কিন্তু মা, তুমি ধে স্থানে আশ্রয় পাইয়াছ, সেখানে আমার ভায় হীন-ব্যক্তির কোন সন্ধান করিতে আসা অনাবশুক। রাণীকে বল, আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণকন্তা বলিলেন,—"আপনার এখনি যাওয়া হইবে না। আপনি এখন বৈঠকখানায় বিশ্রাম করুন, আপনার সহিত আরও অনেক কথা আছে।"

অগত্যা ললিত বাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন,
এবং তত্ত্রতা স্থকোমল শ্বায় শ্বন করিলেন টানা
পাথা ছলিতে আরম্ভ হইল। ভূত্য পান তামাক দিয়া
গ্রেদ্রা সহজেই ললিত বাবুর একটু তন্ত্রা আসিল।
দিবানিদ্রা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, অতি অক্লক্ষণ পরেই
আবল্য ছাড়িয়া গেল। তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন
এবং তামাক টানিতে লাগিলেন।

পুর্ব পরিচিতা ব্রাহ্মণক্তা তথায় উপস্থিত হইলেন।
তাহাকে দর্শন মাত্র ললিত বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি
অতিশয় বৃদ্ধিমতী। আমাকে হয় তো সরযুবালার জ্ঞা
এগানে বার বার আসিতে হইবে। তোমার সহিতই
কথাবার্তা কহিতে হইবে, তোমার দ্বারাই সংবাদ আদানপ্রদান চলিবে। স্কুতরাং তোমার সহিত ভাল করিয়।

পরিচয় হওয়া আবশুক। আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব ?"

পরিচারিকা বলিল,—"এথানকার লোকে আমাকে গিলি মা বলে। রাণীমাতাও দয়া করিয়া আনংকে গিলি মা বলেন। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সীমানাই।"

ললিত বলিলেন,—"তবে আমিও মা বলিয়া ডাকিব। মা বড় মিষ্ট সম্বন্ধ, আকার প্রকারে বোধ হয়, অতি ভদ্রবংশেই তোমার জন্ম।"

গিনি মা বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণের কন্তা, কিন্তু সে
কথাধ এখন আর প্রয়োজন নাই : আপনাকে জিজাসা
করিতে আসিয়াছি, জামার সহিত যে বোতাম দেওয়া
হইয়াছিল, আমাদের আবগুক হইলে আপনি তাহা ফেরৎ
দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদি এখন ফিরাইয়া দিতে ।
বলি, তাহা হইলে পাওয়া ষাইবে কিনা ?"

ললিত বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। কি বলিবেন,—এক বার বালিসে হেলান দিয়া বসিলেন, একবার গুড়গুড়ির পরিত্যক্ত নল হাতে তুলিয়া লইলেন হুই টান টানিয়া আবার তাহা কেলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"না."

গিলিমা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কেহ কি তাহা চুরি করিয়াছে ?" ললিত বাবু উত্তর দিলেন,—"না।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"কাহাকেও কি তাহা দান ফ্রিয়াছেন ?"

ু আবার উত্তর হইল,—"না।"

গিন্নি মা জিজাসিলেন,—"চুরি বায় নাই, দান করেন নাই, তবে তাহা কি হইল ?"

লণিত বলিলেন,—"একজন তাহা চাহিয়াছিল, আমি দিতে কাকার করি নাহ, তাহার পর পাওয়া যাই-তেছে না। বোধ হয় সে-ই লইয়াছে।"

গিরি মা বলিলেন,—"আপনার জিনিষ জোর করিয়া লইতে তাহার অধিকার আছে কি ?"

ললিত বলিলেন,—"বথন লইয়াছে বুঝিতেছি, তথন তাহার অধিকার ভাছে, মনে করাই উচিত।"

গিনি মা বলিলেন, — "কেন উচিত ? স্বামার অনি-ছার বা অজ্ঞাতদারে কোন দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। যদি আমরা আইনের দাধায়ে দে জিনিষ চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিবার চেটা করি, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"আমি সেরূপ কোন গোল-মাল ঘটাইতে ইচ্ছা করি না।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"সে লোক তবে আপনার পুব প্রিমপাত্র বোধ হয়!" লালত বলিলেন,—"না। তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে; কিন্তু সেজন্ম তাহাকে প্রিয়পাত্র বলিতে পারি না। সেরূপ পরিচয় অনেকের সঙ্গে আছে। কাহাকেও বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া, আমার মনে হয় না।"

গিন্নি মা জিজ্ঞাদিলেন,—"দে স্ত্রীলোক, না পুরুষ ?"
লজ্জান্ন ললিতের মুথ বিবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি
মিগ্যা কথনে অশক্ত। বলিলেন,—"স্ত্রীলোক।"

গিরি মা জিজাসিলেন,—"যদি তাহার নিকট হটতে কৌশলে জিনিষ উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আপ-নার গাপত্তি পাছে কি ?"

শলিত বলিশেন,—"নাঃ আমিও এইরপে উপায় অবল্যন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম।"

তথন গিলিমা আপনার বস্তু মধ্য ছটতে একটা মরকো-লেদারের কেন্ বাহির করিলেন এবং তাহার ভালা খ্লিয়া ললিত বাবুর সম্পুথে ধরিলেন।

স্বিশ্বরে ললিত দেখিলেন, ক্রীকেদের মধ্যে হীরক থচিত সেই মনোহর গোতাম ঝক ঝক করিতেছে!

গিনি মা বলিলেন,—"বিশ্বিত হইবেন না। স্নাজি প্রাতে, আমাদিগের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী একটা নিন্দিত স্থানে আপনাকে খুজিতে গিয়াছিল, গতকলা সে আপনাকে সেই স্থানে দেখিয়াছিল, আভি ধ্যন সে গিয়াছিল, তথন আপান দেখান হইতে চলিয়া আদিয়াছেন, তথন দেখানে গোপনে এই বোতাম বিক্রয়ের
চক্রান্ত চলিতেছিল। আনাদিগের লোক, স্থকৌশলে
দেখানে বিশাসভাজন হইয়াছিল রোতাম দেখিয়া
আমাদের জিনিষ বলিয়া সে চিনিয়াছিল। একশত
টাকা যাত্র মূল্য ধার্য্য করিয়া, শে ইছা থরিদ করিয়াছিল। যে বিক্রয় করিয়াছিল,তাহার লোক সঙ্গে আসিয়া
এখান হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনার
সামগ্রী আপনি গ্রহণ ক্রন গিলি মা কেসের ডালা
বন্ধ করিয়া গলিতের নিক্টে রাখিয়া দিলেন।"

ললিত বলিলেন,— 'আমি আর লইব কেন ? একবার তোমরা ইহা দিয়াছিলে, আমি নই করিয়াছিলাম, তোমরা মূল্য দিয়া উদ্ধার করিয়াছ। আবার আমি লইব কেন ?"

গিলি মা বলিলেন,—"যে উপায়ে, ষেট কেন উদ্ধার করক না, কিনিষ আপনারই ছিল— আপনারই আছে, আপনি না লইলে হুহা লইবে কে ?"

লালত নিজন্তর। গিলি মা আবার বলিলেন,—"আপনার দহিত পরিচয় হওয়ায় রাণীমাতা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা স্ত্রীলোক, বিদেশে থাকি, আপনি এখানে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। অনুগ্রহ পুরক সতত আমাদিগের খোঁজ খবর লইবেন, ইহা আমাদিগের প্রথমা।"

লিলতমোহন বলিলেন,—"আমি রাণীদিদির সৌল্লেন্ত বেমাহিত হইয়াছি। যাহাতে তাঁহার অধিকতর রূপা-ভাজন হইতে পারি, প্রাণপণে ভাহার চেষ্টা করিব।"

গিন্ধি মা চলিয়া গেলেন। ললিত প্রস্থান করিবার মাজিপ্রায়ে গাতোখান করিলেন, এমন সময় সর্যুবালা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে টাকায় পূর্ণ এক রজত থালা লইয়া এক দানী আসিল। সর্যু গলায় কাপড় দিয়া ললিতকে প্রথাম করিলেন। দাসী টাকার ধালা বাবুর চরণ সমীপে স্থাপন করিলে।

ললিত বলিলেন,—"একি ম।।"

দর্য বলিলেন,—"সস্তানকে জননীর দান,—ইহাতে নুতনত্ব কি আছে বাবা!"

ললিত বাবু বলিলেন,—"এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে মা।"

সর্যূবলিনেন,—"ক্ভার নিকট দান গ্রহণ করি-য়াছি।"

গলিত বলিলেন,—"আমি ইহা লইব কেন •়"

সর্যু বলিলেন,—"কেন লইবেন না বাবা! আজ আমার পিতৃ-প্রান্ধের দিন, আপনার ক্সপায় আমার পিতার সদ্গতি হইয়াছে, আপনার ক্সপায় আমি নিরাপদ হইয়াছি, যে টাকা আমি ভিক্ষায় পাইয়াছি, ভাহা যদি আপনাকে দিলে আমার পরম পরিতৃপ্তি হয়, আপনি তাহাতে বাধা দিবেন কেন ? তবে কি বাবা, আপনি আমাকে কেবল মুখেই মা বলেন ? তবে কি বাবা,আপনি আমাকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করেন ? তবে কি বাবা, আপনার ধারে যে সকল ভিখারী হাজির গাকে, তাহারই একজন বলিয়া আমাকে মনে করেন ? তবে আর আপনার টাকা লাবা কাজ নাই:"

সর্যু কাঁনিয়া কেলিলেন। তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া ও বাকোর আত্মীয়তা ও অভিনানময় দৃঢ্তা শুনিয়া, লনি-তেরও চকুতে এন আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, স্নেহের সহিত সমাদরে সহতে সর্যুর মুখ মুছাইয়া দেন। বলি-লেন,—"আনি টাক। লইতেজি মা! তুমি কাঁদিও না। ইহাতেকিত টাকা আজে গু

নয়নের জল মুছিয়া এবং একটু প্রাকৃতিত হইরা সর্যূ বলিলেন, ্ডিট হাজার।"

কণিত বুঝিলেন —ইংগ বিধি নিফোজিত ব্যবস্থা:
রাধিকা স্থান্ত কি দৈন শক্তি শালিনী! তাঁহার মনে
হইল, আর এই ঘণ্টা পরে ঠিক ছই হাজার টাকা না
হইলে, তাঁহাসে অপমানিত হইতে হইবে: ইহা জানিতে
পারিয়াই তি সেই দেবা, এইরপ কৌশলে ভাহা দান
করিলেন গ

আবার ও অর্দ্ধঘণ্ট। পরে বিহিত বিধানে বিদায় প্রহণের পর ললিত বাসার অভিমুখে যাতা করিলেন।

হুইজন দৌবারিক টাকার মোট লইয়। তাঁহার সঙ্গে চলিল।

পনরদিন অতীত হইরা গেল। অনেকে লক্ষ করিল, সহ্যা ললিত বারুর বিশেষ পরিবর্ত্তন ইইরাছে। তিনি যেন বড় গন্তীর প্রকৃতির লোক ইইরা পড়িরাছেন। লোকের সহিত বেশী কথা কহেন না। আমোদ-আফ্লাদে যোগ দেন না, কুস্থানে বিচরণ করেন না, কুচর্চায় থাকেন না এবং প্ররাপানভ করেন না। তাঁহার বয়ন্তগণ বিবিধ চেষ্টায় তাহাকে পূর্ববং নিন্দিত আনন্দে প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিক্ট আসা যাওয়া কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার মুখের ভাব যেন বিশেষ চিন্তাকুল, কেন সহসা তাঁহার এরপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত হিতৈবীগণ খনেক চেষ্টা করিয়ামেন, কিন্তু কেইই কোন কারণ জানিতে পারেন নাই।

দান ও পরোপকার সমানই চলিতেছে, সেইরপ কার্যে লপিত বাবু উৎসাহিত হন বটে, কিন্তু অভ সকল ব্যাপারে তিনি উদাসীন ও নিলিপ্র। আয়, ব্যয় স্মানই চলিতেছে। লালভ বাবুকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে না।

রাধিকা হৃদ্রীর বাটাতে ললিত বাবু আর যান না।
সর্যুবালার সংবাদ প্রতিদিন্য এহণ করেন। ট্হলসিং
মাব্রুক্মত সংবাদাদি এহণ ক্রিয়া এবং যাহা বলিবার

খাকে তাহা বলিয়া আইসে। বুদ্ধিমান টহল প্রভুর একান্ত অনুবক্তা। দে ললিত বাবুর এই ভাব পরিবর্ত্তন দর্বাগ্রে লক্ষ্য করিয়াছিল — শ্রীমতী রাধিকা স্থলরী দেবী তাহার প্রভুর এ পরিবর্ত্তনের কারণ। গিল্লি মা নামে পরিচিতা দেই পরিচারিকার মহিত তাহার প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটিত। সাক্ষাৎ হইলে বাবুর স্থল্পে নানা কথা উদ্ভিত। টহল অনেক কথা বলিয়া ফেলিত।

পূর্বাপর বিচার করিলে ললিভবাবর এ আক্স্মিক পরিবর্ত্তন বড়ই বিমায় জনক এলিয়া মনে হয়; কিন্তু মনোর্ভির গতির ক্রম আলোচনা করিলে, এই পরিবর্ত্তন অসম্ভব বিলিয়া বোধ হইবে না। ধেরপ অসংযত স্বাধীনভারে ললিভনোহন, এতকাল জীবনপাত করিয়া আসিলেছিন, তাহাতে তাঁহার অভীত জীবনে দরিদ্রের প্রতি দয়া বাতীত অভ কোনভূপ বড়নের লক্ষণ দেখা যায় নাই। আমোদ ও কুসংদর্গে সময় কাটে বলিয়াই ভিনে ভাহাতে লিপ্ত হইয়াভেন তাস পাশার ছায় এক প্রকার থেলা াবিয়াই ভিনি আমোদ অসম আনলক্রেন, কিন্তু বিশেষ আকর্ষণে বদ্ধ ছইয়া ভাবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া অথবা পরম আনলক্রেদ কর্ত্বর জ্ঞান করিয়া ভিনি ভাহা করেন নাই। এইরপ অনাসক্ত ব্যক্তির হ্লামে সহসা অনমুভ্তপূর্ব্ব

আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। রাধিকা স্থলরীর সন্ধিবেচনা, কারুণা, সরযুর প্রতি দয়া, সর্ব্বোপরি রূপরাশি, ললিত মোহনকে বড়ই অভিভূত করিয়াছে। তাহার পর তাঁংার দূরদৃষ্টি,ললিতমোহনের প্রতি অনুরাগ-স্চক বাক্য ব্যবহার, সকলই ললিতমোহনের হানমে গুরুতর আবর্তন উৎপাদন করিয়াছে। সেই আবর্ত্তনের বিষম প্রতিক্রিয়া উপব্তি হইয়াছে। যে ক**থ**ন ভালবাদা পান্ন নাই, ভাল বাসে নাই; সে সংসা ভালবাসা পাইয়াছে,ভাল বাসিয়াছে। বে কথন স্নেহ মঁমতা ভোগ করে নাই, সে অ্যাচিত ভাবে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়ই গুরুতর বন্ধন হই-গ্লাছে। বিষম প্রতিক্রিরায় হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন উপ-স্থিত হইমাছে। টহল ঠিকই বুঝিয়াছে রাধিক। প্রুদরীই এ: পরিবর্তনের কারণ।

## নবম পরিচেছদ।

বতই দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিতে লাগিল, ততই রাধিকা স্থানরীর শরীর কাতর হইতে লাগিল। সেই দিন—সর্যুগালার সেই পিতৃবিয়োগের ভয়ানক দিন—রাধিকা স্থানরীর স্থান স্থান এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটয়াছে। এতদিন ভ্রমেও যে ভাব তাঁহার স্থানে স্থান পায়ুনাই, যে প্রবৃত্তি শত শত ক্ষ্যুক্ত স্থাগে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার স্থানে একটুও স্থান পায়ুনাই, সেই দিন তাহা রাধিকার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ক্ষুম্ব অধিকার করিয়াছে।

সুনরী সাবধানে, সংগোপনে, নিরন্তর বিবিধ চেষ্টায় মুনকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্ররাস করিবারে নিরন্তর বিবিধ চেষ্টায় মুনকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্ররাস করিবার আকুল; তাঁহার আনন্দ গিয়াছে, হাস্ত গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, শাস্তি গিয়াছে, যে অসীম রূপরাশি তাঁহাকে নিরাভরণা স্বর্গ ক্যার প্রায় শোভাময়ী করিয়া রাথিধাছিল তাহা অস্তহিতি হইয়াছে। জীণ রোগীর ন্যায় তিনি হর্মল ও ক্ষীণ হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণের সে উজ্জ্বলতা নাই, সে শোভা নাই, নয়নের সে প্রথবতা নাই এবং পেহের সে কমণী-

য়তা নাই। নিতাপ্ত অবসয় ভাবে মলিন-বসন। রাধিক। ভূতলে বদিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে সরযৃবালা তথার উপস্থিত হইলেন। শোকের প্রথরত। ক্রমেই নষ্ট হইয়া বায়। সরষূ, আপনার অবতা সমাক্ প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় স্থা হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। রাধিকার অত্যধিক ভালবাসা তাঁহাকে সম্ভাবিত সকল হ্বথের অধিকারিণী করিয়া দিয়াছে। উত্তম বস্ত্র তিনি পরিধান করেন, বিবিধ ভূষণ তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, পরিচারিকারা তাঁহার দেবা করে এবং রাজ-ভোগ্য খাদ্যপেয় তিনি দেবন করেন। সেই শতগ্রন্থিক মালন বদনা, ধূলিধুসরিতা, মুষ্টিমেয় অন্তের ভিথারিণী সর্বী বালা এখন সর্ববিধ ভোগবিলাদ-পরিবৃত হইয়াছেন, িছে অভা-গিনার স্থানন্দ কোথায়! যে তক্তর মাশ্রয়ে তাঁংগু এই गोजाशामित्र **इ**हेन्नार्छ, जाहा य क्रांस **ए**काहेरज्राह । তিনি বিবিধ উপায়ে রাধিকাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন; ফল কিছুই হয় নাই, কাতরতা ক্রমেই বুজি।

সর্থু নিকটে আসিলে, রাখিকা জোর করিয়া অধর প্রাস্তে একটু হাসি আনিলেন, সে হাসি মরণাপর রোগীর বিকট ভঙ্গার ভায় রাধিকার মুথ বিক্বত করিল, তাঁহার যে হাসি অলৌকিক শ্রী বাড়াইয়া দর্শকের মনে আননদ ছড়াইয়া দিত, যে হাসি সরযুর প্রাণের সকল তাপ ও আলো দ্র করিয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে, দে হাসি কোথায় লুকাইয়াছে। রাধিকার হাসি দেখিয়া সরযুর ভয় হইল।

রাধিকা বলিলেন,—"একটু জল থাইয়াছ কি মা ?" দেইস্থানে বসিয়া পড়িয়া সর্যূ বলিলেন,—"না।"

রাধিকা একটু ব্যাকৃল ভাবে বলিলেন,—"কেন থাও নাই। একটু জল না থাইলে মুখ শুকাইয়া যায়, শরীর থারাপ হয়। গিন্নি মা কোপায় ? তিনি তোমাকে এক্টু জল থাওয়ান নাই কেন ?"

সর্যূবলিলেন,—"আমি থাই নাই। আরে কিছুই থাইবঁনা, এ পোড়া শরীরে আরে প্রয়োজন নাই "

রাটিক। উৎকণ্ঠিত ভাবে ⊲লিলেন,—"এমন কণা কেন বিলিতেছ মা! আমার উপর রাগ করিয়াছ কি ?"

সরযু বলিলেন,—"রাগ করিয়াছি, কেন করিব না ? তোমার দেহ যাইতে বদিয়াছে, কেন এরপ হইতেছে, তাহা বল না। ডাক্তার-বৈদ্যকে দেখাও না, কোন নিয়ম কর না, কাহারও কথা শোন না। তোমার যথন এই দশা,তথন আমি আর শরীরের যত্ন করিব কেন মা!"

রাধিকা একটু চিন্তা করিলেন। ভাহার পর বলি-লেন,—"আমার দেহ যদি যায়, তাহাতে ক্ষতি কি মা? আমামি বিধবা, বিধবার যত শীঘ মৃত্যু হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা সহমরণ প্রথা উঠাইয়াছে, তাহারা নারীর শক্ত।
বাঁচিয়া থাকিলে বিধবার বহু প্রকারে পতন হটতে পারে,
শত প্রকার কলঙ্ক ঘটিতে পারে, আমি যদি মরি মা!
দেতে। মঙ্গলের কথা।

দার্থনিখাস ত্যাগ করিয়া সর্যু বলিলেন,—"যদি

এই কপাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমারই বা আর

দেহরক্ষার প্রধ্যেজন কি ! আমি তো মা সধ্বায় বিধবা।"

রাধিকা বলিলেন,—"ছি মা! এমন কথা মুখেও

মানিতে নাই। আজি না হয় কোন কারণে স্থামীচরণে তোমার স্থান নাই, কিন্তু কালই ইউক বা দশ দিন

পরেই ইউক, তোমার দেহ স্থামীর কাজে লাগিবে। অতি

অসময়ে হয় তো তুমি তাহার পরম উপকারে প্রাসিবে,

তোমাকে সন্তান প্রস্ব করিতে হইবে। অথ্যেক কর্ত্ত

বোর দায়িত্ব তোমাকে ঘাড়ে লইতে হইবে; স্কুতরাং
প্রাণণণ যতে দেহকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম।"

সরযূ অধোমুথে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি আর এখানে থাকিব না।''

রাধিক। কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা, এমন ভয়ানক কথা বলিতেছ ়

সরষূ বলিলেন,—"তুমি সদা আনন্দময়ী ছিলে, সকল বিষয়েই তোমার উৎসাহ ছিল, আমি আসার পর হইতেই তোমার সকলই গিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি,আমিই তোমার ছঃথের কারণ। আমি বেখানে বাইব, দেখানেই আমার আগে আগে হঃগ ও ক্লেশ ছুটিয়া বাইবে। আমি চলিয়া গেলে, আবার ভোমার মঙ্গণ হইবে। আমি এখনই লাগিত বাবুকে ডাকিয়া, ইহার বাবস্থা করিব।"

বন্ধাঞ্চলে বদনাবৃত করিষা, কাঁদিতে কাঁদিতে সরষ্
বালা বেগে চলিয়া গেলেন ৷ ঠাঁহার মুখে ললিত বাবুর
উল্লেখ শুনিয়া রাধিকার দেছে যেন ভাড়িৎ-প্রহাহ ছুটিল,
ভাঁহার প্রাণে যেরূপ জাগিতেছে, অন্তর নিরন্তর খাঁহার
ধান করিতেছে, পরের মুখে আবার সে নাম কেন !
রাধিকার বড় শোচনীয় দশা, প্রাণের ব্যথা কাহারও
নিকট ব্যক্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই; অথচ লোকে
বড়ই বৃত্তে করিতেছে রাধিকা নিরুপায়!

গি কিমা ব্যস্তভাবে আদিয়া জিজ্ঞাদিলেন,—"দরষ্ কাঁদিদেও কাঁদিতে গেলেন কেন মা ? কি হইয়াছে ?"

রাধিকার অপেক্ষা সরযূ ছই বৎসরের বড় হটলেও, তিনি বলিলেন,—"সরযূ ছেলেমাকুষ। আমার শরীর কাহিল হইতেছে। সর্যু বলিতেছেন, তিনি আসার পূর্বে আমি ভাল ছিলাম। তিনি আর এখানে থাকি-বেন না।"

সঙ্গে সঞ্জে রাধিকার মুধে বিষাদের ভয়ানক হাসি।
ঠাকুরাণী বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"গুরুতর
ভাবনার কথাই হইয়াছে, যাহা হউক, একটা দ্বির করা

উচিত। এ ভাবে চলিলে তোমার জীবন আরে বেশী দিনটিকিবে না।"

রাধিকা বলিলেন,—"না টিকিলে, কাহার কি ক্ষতি! বিধবার মরণই মঙ্গল।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তাহ। যদি ব্ঝিয়াছিলে, তবে এ আগুণে ঝাপ দিলে কেন মা। এত দিন মরিয়া রহি-য়াছ, এখন মৃত প্রাণ বাঁচাইবার সাধ করিলে কেন ?"

রাধিকা অধােমুথ—নিক্লভর ! তাহার সকল সাবধানতা ব্যথ হইয়াছে। তিনি বুঝি ধরা পড়িয়াছেন।

গিলি মা আবার বলিলেন,—"তুমি বল বা না বল, আমি সকলই বুঝিয়াছি। যে দিন দেওয়ানজী প্রবঞ্চনার অপরাধে, ললিত বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছেন তিমিন তোমার মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী প্রবেশ করিয়াছে। ভূষতক আবার মৃগ্রান্ত হইয়াছে। এখন উপায়।"

তথন ঠাকুরাণীর বক্ষে মন্তক স্থাপন করিয়া, রাধিকা কাাদতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সঞ্জীবনী কাল-কুটে ভরা। অমৃতে গরশ উঠিয়ছে। আমি মরিতে বিসয়ছি। তুমি আমার মা, গর্ভধারিণীর অপেকাও ধত্বে আমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছ, এ বাতনা আর সহে না, তুমি আমার শীঘ্র মৃত্যুর উপায় করিয়া দিয়া বাঁচাও মা।"

তথন ঠাকুরাণীও কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্গেহে রাধি-

কার মুথ মুভাইয়া দিয়া, ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ছি না! আআহত্যা মহাপাপ, সে কথা মুখেও আমনিও না। চিত্ত ডুর করিবার চেষ্টা কর।"

রাধিকার নয়নে জল, মুথে হাসি। বলিলেন,—"কি বলিভেছ মা! আমার প্রাণের ভিতর ধ্য যুদ্ধ চলিতেছে তাহা বলিবার নহে। চিত স্থির করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মহতা৷ যদি মহাপাপ হয়, তাহা হইলে সেপাপ আমার হইয়া গিয়াছে। আমি বিধবা, ত্রাহ্মাক্তা, যেদিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছি, সেই দিনই আমার আত্মহতা৷ হইয়া গিয়ছে; আর আমার আত্মহতাায় পাপ নাই।"

গি<sup>নি</sup> মা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, পাপ যা**হা** হইবার <sup>)</sup>তাহা এইয়া গিয়াছে : যাহা হইয়া গিয়াছে, ভাহা আহু ফিরিবে না। ভবে উপায়!"

রাধিকা বলিলেন,-- "এখন উপায় মৃত্যু।"

ঠাকুরাণী বলিলেন, "বার বার তোমার মূথে এ কথা আর শুনিতে পারি না ৷ তোমার এ তঃধের অবস্থা আর দেখিতে পারি না ৷ বড় স্নেহে তোমাকে মামুষ করিয়াছি, বড় আদরে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি, তোমার জন্ত নিজের সকল তঃথ জ্ঞালা ভূলিয়াছি, তোমার এ বস্ত্রণা সহে না যে মা।"

রাধিকা বলিলেন,---"বাস্তবিকই মা, আমি ভোমা-

দের কষ্টের কারণ হইয়াছি, প্রাণপণ যত্ন করিয়াও আমি আয়্রাণংযম করিতে পারি নাই। এখন আপানি মরিতে বিদিয়াছি, যাহারা ভালবাদে, তাহাদিগকে মারিতেছি। অধিক দিন আমার জন্ত তোমাদিগের কট্ট পাইতে হইবে না। আমি বৃঝিতেছি, কাল নিকট হইয়া আদিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ঐ এক কথা! ভাবিয়া দেখ আর কি কোন উপায় নাই। তুমি ধনুশালিনী, তুমি সাধীনা, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

বলদৃপ্তা সিংহিনীর স্থার ঠাকুরাণার বক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া, রাধিকা গজিরা উঠিলেন; তাঁহার পাঞ্-বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার লোচন দিয়া জ্যোতিঃ ব্যুহির হইতে লাগিল। সেই ক্ষীণ কলেবর থাকিয়া গাকিয়া গাপিতে লাগিল। সেই ক্ষীণ কলেবর থাকিয়া গাকিয়া গাপিতে লাগিল। বলিলেন,—"ছিছি মা! ভোমা রেছ আজ তোমাকে ধর্মাধর্ম ভ্লাইয়া দিল ? আমার ধন স্থাছে, য়াধীনতা আছে, অভএব আমি বাভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিব। আমার কাজে কথা কহিবার কেহ গাই, ভ্রাই বলিয়া কি আমি, নরকে ভূবিব। ধনের ধারা হুলমি ঢাকিয়া যায়, তাই বলিয়া কি আমি ধর্মের মপ্তকে পদাঘাত করিব ? সতা বটে, আমি মনে মনে বাভিচারিনী হইয়াছি; কিন্তু আমার এ পাপ কদাপি মনের বাহিরে একটু অগ্রসর হইতে পাইবে না। মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্কন করিবার নিমিত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু

দেহে প্রাণ থাকিতে, কথনই ইহা পাপ পঙ্কিল করিব না।"

গিল্লি মা বলিলেন, "অংশি তোমাকে পাপের কথা বলিতেছি না। ব্যভিচারের ঘণিত কথা, তুমি কেন তুলিতেছ ? আমার স্বামী এদেশের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে কে না জানেন ? আমি তাঁহার মুথে বার বার ভানিয়ছি যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, আরও গুনি-য়াছি বে, বিভাসাগর মহাশয় অকাটা প্রমাণ দিয়া বুঝা-ইয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ কোনরূপ দোষের কাল নহে। আমাদের মনে হয়, তোমার মত বিধবার বিবাহ হওয়ে উচিত। আমি তাহাই মনে করিয়া কথা তুলিয়া-ছিলামী"

্রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র সমাজ তাহার বিরোধী, আপনার স্থাবের জন্ম বাহারা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাও মহাপাপী, স্মাজ বাহা ভাল বুঝিয়াছে, দেশের লোক বাহা মানিয়া চলিতেছে, তাহার অনুসরণ করাই ধর্ম। মৃত্যু শীঘ্র বা বিলম্বে ঘটবেই ঘটবে। সেই মৃত্যুর ভয়ে আমি কেন সমাজকে অবহেলা করিয়া পাপে ভ্বিব ?"

গিরি মা বলিলেন.—"ভাবিয়া দেথ মা! ভোমার এ কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না৷ ভোমার আত্মীর কুটুম বা কোন জ্ঞান্তি নাই, স্থতরাং ভোমার কার্য্যে কাহারও মাথা হেঁট হইবে না। বিশেষতঃ যেথানে তোমার জন্ম ও যে গ্রামে তোমার বিবাহ হইয়াছিল, সেথানকার কোন লোকও এখানে উপস্থিত নাই, কাজেই কাহারও নিকট তোমার লজ্জা পাইতে হইবে না। তুমি স্বদেশ জ্যাগ করিয়া, অঁপরিচিত ভাবে দ্রদেশে বাদ করিতেছ, স্থতরাং ভোমার কার্যো দমাজের কোন ক্ষতি হইবে না।

द्राधिका निन्निमात निक्रे मतिया विमिर्णन । विण्लन, — "চিরদিনই তোমার বৃদ্ধি অভিশয় তাক্ষ, তৃমি আৰু এত তুল ব্ঝিতেছ কেন ? আমার প্রতি স্লেহের প্রাবল্যে, আমার মরণের ভয়ে, তোমার বৃদ্ধির লোপ পাইশ্বছে। ব্ৰিয়া দেখ মা! আমি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে বাদ করিতাম, যদি মহুধাবাদহীন গহুল-বনে আমি থাকিতাম, তাহা হইলেও যে সমাজে আখার জন্ম, বে সমাজের নিয়ম আমি এতদিন পালন করিমটে. যে সমাজের রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ব্যবহার আমি শিক্ষা क्रियाहि, आमात्र शृद्धशूक्रम्भन (स निम्नमानि शानन করিয়া স্বর্গত হইয়াছেন, আমিও তাহাই পালন করিতে বাধ্য। আহার, ব্যবহার, বাক্যালাপ, পরিচ্ছদ, ধর্ম, অমুষ্ঠান কিছুই যথন আমরা পরিত্যাগ করি নাই, তথন আজ তচ্ছ আত্মতপ্তির অনুরোধে একটা ভয়ানক নিন্দিত কার্য্য কথনই করিতে পারিব না। না মা, তুমি বে কথা বলিয়াছ,কার্য্যে করা দুরে থাকুক, আমি তাহা মুখেও

আনিব না। আর তুমি পুর্বে বে ধন সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলে, ভাবিয়া দেখ, ইহা কাহার ? আমার স্বামীর মৃত্তি আমার মনে পড়ে না। একদিন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি আজি স্বর্গে, তিনি জীবিত থাকিলে আমার এই দেহ তাঁহারই সেবায় লাগিত। আমার সহিত এই রূপ সম্বন্ধ হহয়াছিল বলিয়াই আমি তাঁহার প্রভৃত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছি। এদেহ এক দিন তাঁহার চরণে নিবেদিত ইইয়াছিল। নিবেদিত বস্তু প্নরায় নিবেদন হয় না। তিনি বাঁচিয়া না থাকিলেও আমার দেহ বাঁচিয়া আছে; মতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ ইহা তাঁহারই থাকিবে। তাঁহার স্থানে অন্থ লোক বসাইত্ আমার কোনই অধিকার নাই।"

ঠাকুরাণী নিক্তর, কিন্তু ক্লেছের আতিশ্যো তাঁহার
মন এ স্থল কথার গভীরতা বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিলেন,—"হুদয় সংযত করিতে পারিলেই ভাল হইত।
আমি বুঝিতোই, তুমি সেজভ যত্নের ক্রটী কর নাই,
এখনও করিতেছনা; ইহাও বুঝিয়াছি যে,তুমি ইছা করিয়া
অসাবধান হইয়া, এ আগুনে ঝাঁপ দেও নাই। অদৃষ্টের
বিভ্ছনায়, অনিজ্যায় এই আগুন তোমাকে ঘিরিয়া
কেলিয়াছে। ইহা হইছে নিম্নতির আর উপায় নাই।
উপায় নাই দেখিয়াই, হতাশ হইয়া আমি ভৌমাকে
বিবাহের পরামর্শ দিতেছি।"

কাতরতার সহিত হাসি মিশাইয়া রাধিকা বলি-লেন,—°তবে মা! এই ছঃখিনী সর্যুবলোর একটা বিবাহ দেও নাকেন ?"

গিলি মা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সেকি কথা! সরষ্র স্থামী আছেন, সরষ্ যে বিবাহিতা।"

রাধিকা বলিলেন,—"তবে কি আমারই স্বামী নাই ?
সরষুর স্বামী আছেন, কিন্তু সরষ্ তাহাকে দেখিতে পান
না, তাঁহার সেবায় লাগেন না, তাঁহার কোন সংবাদও
পান না। বুঝিয়া দেখ মা,আমারও তো ঠিক সেই অবহা!
আমার স্বামা আছেন—নিশ্চয়ই আছেন! আমিও
তাঁহার সেবায় লাগি না। তাঁহাকে দেখিতে পাই না,
তাঁহার কোন সংবাদও পাই না। সরষুর যদি, স্বামী
আছেন বলিয়া বিবাহ না হয়, তবে আমারই বা হইবে
কেন ?"

ঠাকুরাণী কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না; তথাপি বলিলেন,—"স্বামী মরিয়া যাওয়া ও স্বামী বাঁচিয়া পাকা এক কথা নহে "

রাধিকা বলিলেন,—"একই কথা। স্বামী মরিলেও বাঁচিয়া থাকেন, ইহাই তো আমরা শিথিয়াছি। স্বামী বাঁচিয়া যদি দূর দেশে বাস করেন, যদি ইচ্চায় বা অনি-চ্ছায় স্ত্রীর সংবাদ না লন, তাহা হইলে ষেরপ ঘটনা হর, মরিলেও তো তাহাই হয়। তোমার মতে যদি বিধবায় বিবাহ করা আবশুক হয়, ভাছা হইলে যাহার সামী দ্র দেশে চলিয়া গিয়াছেন, সামী কোন অপরাধে কারাগারে বা বীপাস্তরে গিয়াছেন, কোন কারণে স্বামী সংবাদ শইতে ক্ষান্ত হইরাছেন অথবা কোন আসক্তিতে স্ত্রীর কথা ভূলিয়া গিয়াছেন, সে স্ত্রীর প্নরায় বিবাহ করা উচিত। সেরূপ বিবাহ যেমন অসঙ্গত, বিধ্বার বিবাহও সেইরূপ অসঙ্গত

নিরুপায় হইয়া গিলিম। বলিলেন, — "পৃথিধীর অনেক জাতিই তো বিধবা বিবাহ করে।"

রাধিকা বাললেন,—"করে। আমি যেরপে বলিয়াছি, সেরপ ঘটলে তাহাদিগের সধ্বারাও আবার বিবাহ করে। তাহারা জানে, বিবাহ একটা লৌকিক দম্বর; তাহারা বিশ্বাদ করে, দেহেরই বিবাহ হয়; আর তাহারা মনে করে, বিবাহ একটা দাময়িক চুক্তি মাত্র; এইজ্ঞ ভাহারা অনামাদে বিবাহ ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারে, কিন্তু মা! আমরা বাহ্মণের ঘরের মেয়ে, আমরা কথনও এরপ কথা বিশ্বাদ করি নাই, শিখিতেও পাই নাই। আজ নৃতন করিয়া এশিক্ষা হইবে কেন দ আমার মনে হয়, এইরপ বিবাহ আর বাভিচার, কেবল কথার মারপ্যাচ মাত্র।"

ঠাকুরাণী বুঝিয়া দেখিলেন যে, রাধিকার তর্ক ও যুক্তি অলক্ষনীয়। আরও বুঝিলেন—রাধিকার মনের গতি ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চিম্তায় স্নেহময়ী ঠাকুরাণীর হৃদয় আকুল হইল। বলিলেন,—"আইস মা! বাহিরে যাই, সরয় দিদি হয়তো, এখনও কোথার কিমা কাঁদিতেছেন।"

রাধিকা বলিলেন,— 'সরষ্ ভাল মেমে, হয়তো তাহার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে ভাল হইবে, দেক্ত এই সময়ে চেষ্টা করা উচিত। আমার শরীর ভাল নহে, শীঘ্র আরও মন্দ হইলে হইতে পারে। সরষ্র ব্যবস্থা করিবার জন্ত আমি ব্যাকুল হইয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি মঙ্গলময়ী, স্বস্থ থাকিয়া লোকের হিতচেষ্টা কর, ইহাই বিষেশ্বরের চ্রণে প্রার্থনা; আইস, বাহিরে যাই।"

রাধিকা হতাশভাবে বলিলেন,—"চল।"

তথন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার স্থায় শিথিল পদে রুশকার। রাধিকা অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরাণী দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া ঠাহার অমুসরণ করিলেন।

### দশম পরিচেছদ।

স্থেই থাক আর ছঃথেই থাক, আজ বে স্থা পূর্বাকালের নিম্নভাগে প্রকটিত হইয়া দিবদের নবাগম ঘোষণা
করিয়াছেন, কালি আবার সেই স্থা সেই স্থানে সমুদিত
ইইয়া দিবাভাষায় বলিয়া দিবেন, তোমার নিম্নিত
জীবনের একটী দিন ফুরাইয়া গেল। দিনের পর দিন
বেগে পলাইতে লাগিল।

এডিসন্ এক স্থানে বলিয়াছেন—কার্য্যয় ব্যক্তির
সময়ের অভাব হয় না। প্রত্যুত বাহারা তাস, পাশা
প্রভৃতি অকর্ম লইয়া দিন কাটায়, তাহারা কর্মের সময়
পায় না । যাহারা নেপোলিয়নের ভায় কর্মবীর, ভাহারা
সময়ভিাবে কার্য্যসাধনে অক্ষম হইয়াছে, এরপ অলীক
উক্তি শুনা যায় না। কর্মের দিন অতি শীল্প পলাইয়া
বায়, কিন্ত ফিরিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয়, রাশিকৃত কর্ম্ম
সগর্মে মাধা তুলিয়া অমুষ্ঠাতার জয় ঘোষণা করিতেছে।
কর্মে অনাসক্ত ব্যক্তির স্থদীর্ঘ দিন মন্থরগতিতে গমন করে
সভ্যা, কিন্ত ফিরিয়া দেখিলে, কেবল অন্ধকার ভিন্ন আর
কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি আসক্ত ও অনাসক্ত
উভয়েরই দিন সমান চলিতেছে। শাল্পকারেয়া

বলিয়াছেন, চিন্তাযুক্ত ও ব্যাধিগ্ৰন্ত ব্যক্তির দিন যাইতে চাহে না।

চিস্তা, ব্যাধি ও কর্ম এ তিনের কিছুই কথনও ললিত-মোহনকে অধিকার করিতে পারে নাই। স্থও ছঃখ, হিত ও অহিত, ভাল ও মন্দ কোনও বিষয়ের জন্ম তিনি কথনও চিন্তাকুল হন নাই। অরণ্যবিহারী স্থাধের বিহঙ্গমের ভাষ, শৈলসাত্মবাহী সলিল-রাশির ভাষ তিনি মেজামত পথে হিতাহিত বোধ বিরহিত হইয়া পর্যাটন করিয়া আসিতেছেন। কথনও কোনরূপ চিন্তা বা বিচার প্রভাবে তাঁহাকে গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রমণীয় দেহ কথনও कान श्रकात व्याधि-देवकरनात अधीन इम्र नाहे। , त्रहे স্থাঠিত কলেবরে আফুরিক শক্তি। নিরন্তর অনিয়ম অত্যাচারেও দে শক্তি অপচিত হয় নাই। জ্ঞামোদয়ের পর হৃততে কোনও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে. এরপ কথা ললিভমোহনের মনে পড়েনাং কোনও নির্দারিত ও নিয়মিত কর্মের তিনি অধীন নহেন, ঘটনা-বলী তাঁহাকে যথন যে পথে লইয়া চলিতেছে, তথন তিনি কোনও রূপ প্রতিবাদ না করিয়া সেই পথে ধাবিত হইতে-ছেন, কোনও রূপ ছুরাকাজ্জাবা কোনও রূপ ভোগ-সুধ তাঁহাকে আসক্ত ও বদ্ধ করিতে পারে নাই। কর্মাও অকর্ম সম্বন্ধে তিনি বিচার বিহীন, কেবল একমাত্র কর্ম

তাহাকে কথঞ্জিৎ আবদ্ধ করিয়াছিল। পরেশ্ব তুঃখ বিমোচন তাঁহার জীবনের প্রধান প্রিয় কার্য্য ছিল, সেই কর্ম্ম
বিশেষ সদমুষ্ঠান বলিয়া তিনি জানিতেন না। সে জন্ম
কোনও রূপ প্রশংসা বা নিন্দার তিনি প্রত্যাশা করিতেন
না অথবা তাহা সমাপ্ত হইলে আপনাকে ধন্ম ও কুতার্থ
বিশিয়া মনে করিতেন না। সেরূপ কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের
কোনও সমন্ধ আছে কি না, তাহা তিনি জানিতেন না।
দরিদ্রের অভাব মোচন, ঝাধিগ্রস্তকে শান্তিদান এবং
শক্তিশালী ব্যক্তির পর-নিপীড়ন নিবারণ না করিয়া
তিনি পাকিতে পারিতেন না। ভাল কার্য্য মনে করিয়া
তাঁহার তৎসাধনে এরূপ অত্যাসক্তি জানিত না।

তাহার নিন্দিত আচরণ সম্বন্ধেও মনের এই ভাব।
তিনি অভ্যন্ত অসংকার্য্য সমূহ নিন্দনীয় পাপামুঠান বলিয়া
মনে করিতেন না। কিন্তু সর্ব্যরহস্থবিৎ নারায়ণ কথন
কোন স্ত্র ধরিয়া মানবরূপ ছায়াবাজীর পুত্লগণকে
নাচাইতে থাকেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিরূপ
কারণে মহুষ্য-মনের কথন কি গতি হয়, কোনও
বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই, কথনও
পারিবে কি না সন্দেহ।

ল লিতমোহনরপ মত হতী শৃশ্বলবদ্ধ হইরাছে। সেই দিন— যেদিন পিতৃহীনা কাত্যা সরযূবালার মন্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া লাবণাময়ী রাধিকাস্থলরী তাঁহাকে দেখা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে লশিতমোহনের হৃদয়ে এক
বিষম আবর্ত্তনের স্থাতাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে
ললিতের অন্তর ষেন তাঁহার অক্তাতসারে জাবনের অন্ত
গতি থুঁ জিয়া লছতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতৈ
ললিতমোহন ব্ঝিয়াছেন—মানবজীবনে অপাতিব আনন্দ,
স্থানীয় আলোক এবং নন্দনের স্থা উপস্থিত হইলেও
হইতে পারে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ললিতমোহন
রূপান্তরিত মন্ত্রা হইয়াছেন।

ললিতমোহন নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, আর তিনি পথে বাহির হন নাঃ পুর্বেবৎ টহলসিং রাধিকাপ্রন্দরী ও সরষ্ বালার সংবাদাদি আনয়ন করে। স্বরং সে বাটাতে গমন করিতে ললিতমোহনের আর ভরসা হয় না। কেন !

সর্য্বালার সম্বন্ধে কর্তব্যের এখনও শেষ হয় নাই।
সে ছংখিনা এখন অনেক বিষয়ে নিশ্চিও হইয়াঁছে সভ্যা,
কিন্তব্যহা তাহার প্রধান প্রার্থনীয়, যাহানা পাইলে তাহার
জীবনের সকল প্রথই বৃথা, তাহার এখনও কোনও ব্যবস্থা
করা হয় নাই। তাহার যাহাতে স্বামী চরণে স্থান
হয়, সেজ্ল চেষ্টা করিতে লশিতমোহন বাধ্য। তাহার
জন্ম কি করিতে হইবে ? একবার সর্যুক্তে লইয়া
কলিকাতায় চেষ্টা করা উচিত নহে কি ? পনর দিন
হইয়া গেল, আর সময় নষ্ট করা অন্তায়; কাশাতে আর
লালতমোহন থাকিবেন না, দুরে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু

হৃদর তো সজে বাইবে, যন্ত্রণা কমিবে না। না কমুক, তথাপি এক্খান ত্যাপ করিতে হইবে; তাঁহার যাহা হর হউক, সরযুর হিতচেষ্টা তো হইবে।

তৎক্ষণাৎ রাধিকাপ্রন্দরীর ভবনে গিণা সরযুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। রাধিকার অক্স্থতার সংবাদ তিনি কিছুই গুনেন নাই, মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে যে নিদারণ কালানল জ্বলিতেছে, তাহার দাহ তিনি নীরবে সহ্ করিবেন, তথাপি জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত এজগতে কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরেও একবার ইপিতমানে তিনি তাহা বাক্ত করিবেন না।

#### কেন ?

ললিক জানিতেন, রাধিক ধর্মণীলা — রাধিকা পুণ্যমন্ত্রী বাধিকা অপাপবিদ্ধা। যে কুৎসিত ভোগের লোভে ললিতমোহন একাল পর্যান্ত ঘুরিয়াছেন, রাধিকা ছলরীকে দশন করিয়া সে প্রবৃত্তি তাঁহার সদর হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। এখন তাঁহার সম্বরে ভোগ-বাসনার স্থলে ভক্তির সিংহাসন পড়িয়া আছে তারলাের পরিবর্গ্তে তথার গাঢ়তা বাসা বাধিয়াছে এবং নিন্দিত লিপ্সার স্থলে ভালবাসার উৎস ফুটিয়া উঠিয়াঙে। ছতরাং অধর্গ্রে তাঁহার মতি নাই—অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্ম কোনও আকিঞ্চন নাই, মধুময়ী শান্তির স্থানে গরল ঢালিয়া দিতে তাঁহার বাসনা নাই। তিনি বহ্নিচ্জিত জীবন লইয়া যন্ত্রণার

অধীর হইতে ক্লতসংকল্প, কিন্তু প্রতিকারের সকল চেষ্টার উদাসীন।

বিপ্রহর কালে একাকী আপনকক্ষে শন্ত্রন করিয়া লিলতমোহন আগুনার মনের আগুনে, নীরবে ও অপরের অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইতেছেন। এই সময়ে টহলসিং তথায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দর্শন মাত্র লিলত একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; জিজ্ঞানিলেন,—"আমার মা ভাল আছেন ? আর সেধানকার খরুর সব ভাল ?"

স্চত্র টহল একান্ত শিভ্ভক্ত। প্রভ্র হৃদয়ে যে
তাঁর যাতনার উদ্ভব হইয়ছে, তাহা দে বেশ ব্ঝিতে
পারিতেছে। সে ইহাও জানিয়াছে যে, যন্ত্রণা•কেবল
এক দিকে জন্ম নাই, উভয় দিকেই যাতনার সমান
অধিকার। সে জানিত, তাহার প্রভ্র পাপাসক্ত ও চরিত্রহান হইলেও সমাজ বিগহিত, নিন্দনীয় আচরণে এককালেই অশক্ত; স্তরাং উভয় দিকের এইরপ হৃদয়
ভাবের র্ত্তান্ত জানিয়া ও ব্ঝিয়াসে বড়ই কাতর হইয়া
ভিল: যেরপে হউক, একদিন কথাটা প্রভ্র নিকট
উপাহত করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল; আছই বেশ
প্রযোগ হইয়াছে মনে করিয়া দে বলিল,— ইজ্বকে
বলাই ভাল; সেখানে রাণীনাতার শরীর কিছু অস্তর্থ
হইয়াছে।"

ললিতমোহন হঠাৎ শ্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়া-ইলেন; তাহার পর, গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"অম্বস্থ হইয়াছেন! কাহার কাছে তুমি এই সংবাদ শুনিলে?"

টহল বলিল,—"গিলি মা, আমাকে সকল কথা বলি-য়াছেন; আপনার একবার দেখানে ধাওয়া উঠিত নহে কি ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাদিলেন,— "কিরূপ অস্থুখ ?"

টংল বলিল,—"আপনার সহিত সাক্ষাং ইংলে, গিন্ধি মা সকল কথা জানাইবেন। শুনিয়াছি, আপনারও ধেরূপ অস্ত্রখ, রাণীমারও সেরূপ অস্ত্রখ। আর একদিনে এক কারণেই হুই জনেরই অস্ত্রথ উপস্থিত হুইয়াছে।"

ললিতমোহন একটা দেওয়ালের দিকে মুথ করিয়া, নিশ্চল মুত্তির আয় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, টহলের শেব বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেক ক্ষণে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইল—বলিলেন,—"তুমি কি শুনিতে হয় ভো কি শুনিয়াছ, এক বুঝিতে হয় তো আর বুঝিয়াছ।"

টহল বলিল,—"ধর্মাবতার! আমি ঠিকই শুনিয়াছি! আর ব্ঝিয়াছি, প্রতিকারের কোন উপায় নাই। ছইজনের প্রাণ, ছইজনকে না ভুলিলে এ কটের শেষ হইবেনা। ললিতমোহন মনে মনে বলিলেন,—"ঠিক কথা। রাধিকাস্থলরী তুমি স্বর্গের দেবী! টহল যদি ঠিক বুঝিরা পাকে, তাহা হইলে এই স্বরোগ্য অধ্যকে হাদরে স্থান দিয়া তুমি আপুনার সর্বনাশ আপনিই করিয়াছ জন্মরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন টহলের অনুসান মিগা। হয়।

পভুকে নির্বাক্ দেখিয়া টহল কাতর ভাবে কর যোড়েবলিল,—"হজুর কি হইবে ৷ আপনি দিন দিনু শুকালয়া যাইতেচেন "

ললিতমোচন বলিলেন, াউপাং হঠাব, কোন চিন্তা নাই, তুমি এখন যাও :"

স্মার কোন কণা বলিতে সাহস না করি**ঃ** উ**ংল** প্রসান করিল

ললিতমোহন চিন্তা করিতে লাগিলেন.—"য দ টহুলের অনুমান সতা হয়, তাহা হইলে লেশ ছাড়িয়া যাইব সে দেবীর হাদরে যাহাতে আমারে নাম না আইনে, তাহারই উপায় করিব : আমি পারাণ, পাপী, নারকী, আমার াব হয় হউক, বিষেধর তাঁহাকে শান্তি দেও—স্থত কর। পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি, একবার যাইব। টহলের অনুমান সত্য কি না বুঝিয়া আদিব, তাহার পর যাহা করিব তাহাই করিব।

বেলা অভুমান চারিটার সময় বহুদিন পরে পুনরায়

শলিভমোহন বাবু পথে বাহির হইলেন। সেই বেশ---পরিধানে এক দামান্ত ধুতি, স্কল্পে এক বিশৃঙ্খল-ন্তস্ত উত্তরীয়। সঙ্গে কোন লোক নাই। বিবাদের সঞ্চাব व्याजिमूर्विवर नामिखरमाहन शास्त्र शास्त्र / वननज मस्राक ष्यधमत हहेए नागित्नन। পथ-প্রবাহী-লোক এবং পার্যবন্ত্রী দোকানদার অনেকে তাঁহাকে নানা প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিল। খনেকে তাঁহার কুশল সংবাদ বিজ্ঞাসা করিল। অনেকে তাহার রুশতা হেতু ছঃথ প্রকাশ করিল। সবিশ্বমে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, শলিত বাবু কাহারও প্রশ্নের ভাল করিয়া উত্তর দিলেন না ৷ কাহারও প্রতি হয়তো দৃষ্টিপাত করিলেন না, কোনও कान श्री करक श्री जनमञ्जाती कि कतिराम ना। विविष् বাবুর ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবহার বড়ই আফর্টা বলিয়া সকলেই অনুভব করিল। তাহার। স্থির করিল, নিশ্চয়ই তাঁহার কোনও রূপ ভয়ানক পরিবর্তন হইয়াছে।

ধীরে ধীরে ললিতমোহন রাধিকাস্থলরীর ভবনে উপ-নাত হইলেন। সেধানকার সকলেই ললিত বাবুকে সম্মান সংকারে প্রণাম করিল। ললিত বাবু ধীরে ধীরে দেওয়ান-থানায় প্রবেশ করিলেন। দেওয়ান জীবনহারি সেন তাঁহাকে প্রণামাদির পর বলিলেন,—"অজি ভানি-তেছি, মা ঠাকুরাণীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে।" ললিত বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"অসুস্থ! কি পীঙা, কতদিন হইয়াছে ?"

জীবনহরি বেলিলেন,—"কি পীড়া ঠিক বলিতে পারি না, শুনিতেছি, সম্প্রতি তিনি অমুত্ত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু আজ সংবাদ পাইয়াছি।"

"ডাক্তার বৈদ্য ডাকা হইয়াছিল কি 🥍

জীবনহরি বলিলেন,—"না, সেজ্ঞ আমরা কোনও হুকুম পাই নাই। আপনারও চেহারা বড় থারাপ দেখি-তেছি, শরীর ভাল নাই কি ?"

लानक चात् वानातनम,—"ना।"

রাধিকাস্থলরী, ঠাকুরাণী ও সরঘূবালা এক স্থানে বিসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল,—"লালিত বাবু আসিয়া-ছেন, দেওয়ানথানায় বসিয়া আছেন। "প্রবণ মাত্র রাধিকার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, দস্তে দস্তে পেষণ করিয়া এবং করাসুলি সমূহ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ কারয়া অনেকক্ষণ তিনি নীরবে অধামুথে রহিলেন। স্থানের উত্তেজনা ও বক্ষবেশন কথঞ্জিৎ মন্দীভূত হইলে, তিনি বলিলেন,—"আসিয়াছেন? ভালই হইয়াছে। তাঁছাকে সকলের শেষের বৈঠকথানা যরে আনিয়া বসাও, মা তুমি যাও, আদর অভ্যর্থনার বেন কোন ক্রটি না হয়।"

একজন পরিচারিকা দেওয়ানথানা হইতে ললিত

বাব্কে ডাকিয়া আনিয়া প্রান্তের বৈঠকখানায় বদাইল।
অত্যন্ত চিন্তিতভাবে গিন্নি মা তথায় প্রবেশ করিলেন
এবং দ্র হইতে ললিত বাব্কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—
"একি! আপনার চেহারা এত খারাপ <sup>(1</sup>কন বাবা ) কি
পাড়া হইয়াছে ?"

ললিত বাবু বলিলেন, "কি পীড়া ইইয়াছে, জানি না, শরীরটা ভাল নাই; সে কথা যাউক, রাণীর পীড়ার সংবাদে আমি বড়ই চিন্তিত ইইয়াছি, তাঁহার কি অবস্থা বল দেখি?"

ঠাকুরাণী,বিসিয়া পড়িলেন --বলিলেন,—"দেহ ও মন উভয়েরই অবহা বড় থারাপ। অতিশয় চিয়ার কারণ হইয়াডে।"

লশিত বাবু শ্নাভাবে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিলি মা বলিলেন,—"যে দিন সর্যুর পিতা স্বর্গা-রোহণ করেন, সেই দিন হইতেই পীড়ার স্ত্রপাত হইরাছে, তাহার পর ক্রমেই বাড়িতেছে।"

ললিতবাবুর এখনও সেই ভাব । সমান শৃত্তদৃষ্টি, নাসায় বেন নিশ্বাস নাই। রক্তের যেন গতি নাই। দেহে যেন সংজ্ঞা নাই। ঠাকুরাণীর কথা ভাহার কর্ণগোচর হইল কি না সন্দেহ। তথাপি গিলিমা বলিতে লাগিলেন,— "আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি বোধ হয়, আজই আপনার নিকট ঘাইতাম।' সহলা লীলত বাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যাইতেন! কেন ? কেন ? আমার দারা কি উপকার সম্ভব ? যদি প্রাণ দিলেও দেবী আরোগ্য হন, আমি কাহাতেও প্রস্তুত, বলুন, কি করিছে হইবে ?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। আপনি পুরুষ, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনি কাজ করুন।"

গলিত বাবু বলিলেন,—"এ পর্যাস্ত ডাক্তার বৈষ্ণ ভাকা হয় নাই কেন ?"

"ডাক্তার বৈছ এ ব্যাধির কোন উপশম করিছে পারিবে বলিয়া আশা নাই।"

"চিকিৎসকে উপশম করিতে পারে না, এমন কি ব্যাধি আছে ? পারুক না পারুক, চেষ্টাও তো করিতে হয়।"

"মনের ব্যাধি, চিন্তার প্রাণ ভালিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক কি করিবে ?"

ললিত বলিলেন,—"বটে ! ভাহা হইলে সে চিন্তার কারণ দুর করিবার চেটা করা হইতেছে না কেন ?"

"উপায় নাই।"

"সে দেবীর হৃদয়ে এমন কি কঠোর স্বদৃঢ় চিতা। জ্বিল •" ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তিনি অজ্ঞাতসারে এক দেব-তুলা পুরুষকে ভাল বাসিয়াছেন।"

ললিত বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। আবার তিনি নির্মাক্!

ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সে ভালবাসা এতই বন্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উৎপাটন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই ? রাণীমা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, আমরাও বিস্তর উপার দেথিয়াছি—সকলই রুথা।"

ললিত বাবু এখনও নীরব-পুত্লিকার ন্থায় নিশ্চল।
ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সেই নিরাশ প্রণয়ের
ক্র ভগ্ন-জ্বন্ধে রাণীমা মরিতে বসিয়াছেন— তথাপি
ভাহা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই।"

ললিত বাবু এখনও পূর্ব্ববং নিশ্চল ও নির্বাক্।

গিলি মা বলিতে লাগিলেন,—"পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, শাস্ত্র-সঙ্গত বিবাহেও তাঁহার মতি নাই, তবে উপায় ?"

ললিত বাবু এতক্ষণে কথা কহিবার শক্তি পাইলেন, বলিলেন, —"বুঝিয়াছি, এ রোগের ঔষধ নাই। যে দেবী পাপের ছায়ামাত্রও স্পর্ল করিতে অশক্ত—নিন্দিত কার্য্যের নিকটে বাইতেও অক্ষম, ভগবান! সে দয়ায়য়ী দেবীর হৃদত্বে এমন কালানল কেন আলিলে? বুঝিয়াছি, জীবনে তাঁহার আর শান্তির আশা নাই। চিতার অনলে

বিষে বিষক্ষর হইবে, গিল্পি মা, আমি বাই। পুড়িবে— এ আগুনে, একজন নহে—ছইজন পুড়িবে। কিন্তু সে কণার আর কাজ নাই। হয় তো, আমার সহিত আপ-নাদের এই শেল্প সাক্ষাৎ। আমার নাম হয়তো আপ-নারা আর শুনিতে পাইবেন না।"

ললিতবাবু প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সরষ্বালা তথায় উপস্থিত হইলেন।

# ললিভ-সোহন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার সঁমিহিত, অধুনা কলিকাতা মিউনিদিপালিটির অন্তর্ভূত কালীঘাট, সনাতন ধন্মাবলম্বী আর্য্যক্লাতির পবিত্র তার্থ। এই স্থানে আদ্যাশক্তি ভগবতীর
অঙ্গুলিপাত হইয়াছিল। যে দেবী পিতৃ-মুথে পতি-নিন্দা
প্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং
বিনি বিবিধ বিধানে সতাঁ-ধর্মের পরাকাণ্ঠা প্রদর্শন করিয়া
বহুন্ধরা পুণা-প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাহার বিগত-জাব ধর্মা
দাপ্ত কলেবর প্রীভগবান্ বিষ্ণু স্কুদর্শন চক্র বারা বৃত্থক্তে
বিভক্ত করিয়াছিলেন: সেই থতীক্রত দেহাংশ ভারতের
যে যে স্থানে নিপত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান স্কুপবিত্র
তার্থক্রপে পরিগণিত হইয়া ব্রহিয়াছে। আদিগরা স্কিধানে ভগবতীর মন্দির মন্তর্কোত্রোলন করিয়া সতাদেবীক্র
মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

দেবার ক্লপার প্রতিদিনই কালীঘাটে লোকারণা।
সকল লোকই বে ভক্তি বিগলিত হৃদরে তথার দেবীপূজার নিমিত্ত সমবেত হয় এরপ নহে। ভিক্ষা প্রাপ্তির
লোভে বহু নর-নারী সে স্থানে বাস্তভাবে ছুটাছুটী করে;
বাজী ধরিয়া ছলে বলে ও কৌশলে অর্থোপার্জন করিবার

অভিপ্রায়ে বিশুর বিপ্র-বেশ-ধর পুরুষ চারিদিকে ধাবমান হয়। সধবা ও কুমারী সাজিয়া বিশুর চরিত্রহানা
ত্রীলোক, ষাত্রীদিগকে জালাতন করে। পুষ্প ও পণ্য
বিজেতারা নিরস্তর থরিদার সংগ্রহের/নিমিক্ত চীৎকার
করে: বিশুর ছাগের জীবন প্রতিদিন সেই স্থানে অবসিত হয়। যে অংশে বলিদান হয়, তথায় রুধির-প্রোত
বহিতে থাকে। তাহারই সন্নিধানে অনেকে ডালা
পাতিয়া মহাপ্রসাদ বিক্রেয় করে। অনেকে ফুলের মালা
য়াত্রিদিগের গলায় দিবার নিমিন্ত গণ্ডগোল করে; মন্দির
সন্মুধস্থ বারাপ্তায় ও নাট মন্দিরে অনেক ব্রাহ্মণ দেবী
ভাগবত, মার্কপ্রেয় চণ্ডী, মহিয় শুর, কালীকা স্তৃতি, দেবী
স্থুক প্রভৃতি পাঠে নিযুক্ত; ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে
দেবীর মন্দির, অঙ্গন প্রভৃতি সকল স্থান জনতাপুণ
কোলাছলময়।

সকল তার্থের যে তুর্গতি হইয়াছে, কালীঘাটের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। পুলাজ্মার অপেক্ষা এখানে পাপীর প্রাচুর্যা; ধর্ম-প্রাণ সাধুর অপেক্ষা অত্যাচারী পাপাসক্তের আধিক্য এবং দেবতাত্বরাগী পুপা-চন্দনাদি আহরণ-প্রশ্নানী লোকের অপেক্ষা স্করা, গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদক-দেবী ও কুৎসিত সামগ্রী সহক্তত ভ্রাত্মাদের বাছল্য পরিদৃষ্ট হয়।

ष्यात्मक षात्रक कामना नहेशा (मवीत मन्मित्र छेन-

"ত্ত হয়; যে হুৱাআ জাল প্রবঞ্চনা করিয়া ফৌজনারিতে প্রিয়াছে, যে হতভাগ্য পর-পীড়ন দ্বারা অর্জ্জিত বিষয়-দলাত্তি হারাইতে চলিয়াছে, যে নরাধ্য নরহত্যা করি-য়াছে বা সতী স্ত্রীই, ধর্মনাশ করিয়াছে, ভাছারাও রক্ষার নিমিত্ত পরম পুণাময়া ধর্মার্লপিণী আদ্যাশক্তির চরণে শুরণাগত। যে হুর্ব্বুত বিষয় লোভে আপনার সহো-দরের নিধন কামনা করিতেছে, যে ছরাচার মনোরথ াদদ্ধির প্রকৃষ্ট মুযোগ হইবে ভাবিয়া প্রণায়িণীর স্বামী নাশের কল্পনা করিতেছে, যে পাপাধম প্রণয়ের প্রতি-দ্দ্দীকে নিপাত করিবার উপায় অবেষণ করিতেছে. ভাষারাও বাসন। সিজের নিমিত মহামায়ার আত্রয় এছণ করেয়াছে: যাহার মোকলমা অভায় এবং যাহার ভাষ-শঙ্গত তগভয়ট জয় কামনায় গললগ্ৰীকত-বাদে দেবীর িকট সমাগত। কেহ রোগমৃতিক কামনায়, কেহ শক্ত নাশের বাসনায়, কেছ বিপদ-শান্তির অভিপ্রায়ে দেবীর সমক্ষে সঞ্জনমূনে সমুপ্তিত। কেহ যোড়শোপচারে পুরা দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কেই ছাগণলি দিতে অদীকারবদ্ধ হইতেছে, কেহ বা গোণার নগ, রূপার বালা এবং পট্টদাটী দিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রত হইতেছে। এরপ বিবিধ উৎকোচ লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশরী সকলের মভিপ্রায় পুরণ করেন কি ?

मिन मक्क वाद्य, छेशनभ्रनाषित पिटन थवः विटनम

বিশেষ পর্কোপলক্ষে কালীঘাটে জনসমাগ্রের অভি বাছল্য হয়। শনিবারের প্রতি বোধ হয় ভগবানের বিষদৃষ্টি আছে; কেননা শনিবারের অপরাহু হইতে র্ববিবারের সমাপ্তি পর্যান্ত কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত বছ স্থানে অত্যাচার ও পাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত हम् এবং পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র সমূহেও নারকীলীলার বিকট অভিনয় ও পাপের উদাম নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইয়া शांक ।

জৈচ মাদ, ববিধার; অনেক স্থরাপায়ী দল বাঁধিয়া আত্ম কালীঘাটে উপন্থিত হইয়াছে, অনেক চরিত্রহীনা नात्रो शुक्ररवत मह्न व्यथवा साधीन ভाবে দেবালয়ে আসি-য়াছে, অনেকে অনেক প্রকার অসদভিস্ত্তি সাধনের নিমিত্ত আজি এথানে জুটিয়াছে: অনেকে মন্দির সন্নি-श्राद्य चत्र ভाष्टा वहेश्रा आहातामित উत्पान कतिरुट्छ. অনেকে মন্দিরাঙ্গনে গোলমাল করিভেছে, অনেকে জনতা ভেদ করিয়া মন্দির-মধ্যে দেবীর নিকট ঘাইবার নিমিত্ত ঠেলাঠেলি করিতেছে, খনেকে দ্বার সন্নিধানে কোনও স্থলরী ধ্বতীর সহিত খেঁপাথেঁসি করিবার অভি-প্রায়ে অপরের যেন ধাকা থাইয়া তাহার পায়ের উপর পড়িভেছে, কেছ বা কোনও কুলকামিনীর নয়নের সহিত একবার নিজ নয়ন মিলাইবার অভিপ্রায়ে বারংবার তাহার নিকট বুরিতেছে, কেহ বা কোনও নারী বিশেষকৈ

লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞাপ করিতেছে. কেছ বা অসীম সাহসিকতা সহকারে কোনও রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক্রিয়া তিরস্কারভাজন হইতেছে অথবা প্রহার ধাই- . তেছে। কোথায়ও কোনও লজাহীনা মধুরভাষিণী ব্লিডেছে, "মর মিন্দে চ'থের মাথা থাইয়াছিদ্, মামুষ দেখিতে পাইস না।" কোথায়ও কোনও লজ্জাশীলা যুবতী মৃতকল্প হইয়া সঙ্গিনী প্রোঢ়ার দেহের সহিত যেন মিশিয়া যাইতেছেন, কোথায়ও কোনও অবল্ঞচনহীনা আপনার ক্ষীত বক্ষঃ আরও ফুলাইয়া সগর্বে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে জনতা ভেদ করিতেছে। মন্দ্র-মধ্যে বিষয কলরব; বাহিরে ভিথারীর চীৎকার, চরণামৃত দানকারী বিপ্রের উচ্চরব, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির উচ্চধ্বনি, ব্রিদান श्राम अवसा अवसा भारत्रत डेक्टरताम, मनहाड़ा मन्त्री वा मिनोत्र अत्वयनाथ উक्त ही एकात्र. मानामानकातिभागत विक्र युक्त ध्वनि, निन्तु ब नान का तीत डेक्ट तव, व्यानी ब्लान-কারীর বিকট শব্দ, মাংস বিক্রেতাপণের চীৎকার ইত্যাদি বছবিধ কলরবে দিঙ্মগুল নিনাদিত।

দেব-মন্দির হইতে সঙ্কীর্ণ পথে পশ্চিম অভিমুখে নির্গত ইইরা প্রশস্ততর রাজপথে পড়িতে হয়। উক্ত সঙ্কীর্ণ পথে এবং এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানা সামগ্রীর দোকান। রাজপথের পশ্চিম দিয়া আদিগলা পর্যস্ত আর এক সঙ্কীর্ণ পথ। সে পথেরও উভয় পার্শ্বে অনেক দোকান; সেই সকল দোকানের এক গানিতে কয়েক জ্বন নির্লক্ষ পুরুষ ও নারী বসিয়া অভিশয় ত্বণিত ামোদে মত্ত রহিয়াছে।

সেই সম্প্রদায়ের একব্যক্তির আকার মসীর ভাষ খোর ক্লফবর্ণ; দে অতিশয় স্থূল এবং থব্বাকার, তাহার মাপার চুল মোটা মোটা এবং ধাড়া, চকুর্ম কুদ্র এবং গোলাকার, নাসিকা একটু চেপ্টা এবং অনুচ্চ, নাসারং নিয়ে গোঁফ অতিশয় বিরশ এবং কুদ্র, ইহার নাম মভিলাল মল্লিক, এ ব্যক্তি স্থৰ্ববিণিক জাতীয় এবং প্ৰভূত धनभागी। তাহার গায়ে জামা নাই, পরিধানে স্থচিকণ ষুতি, তাহার কোঁচার ভাগ খুলিয়া দে গণায় জড়াইয়াছে। এই যুৱা বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের নেতা; কারণ ইহাকেই স্ঞ্লিপণ বাবু বলিয়া ডাকিতেছে এবং স্লিনীরা মতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বনিষ্ঠতার মাত্রা অতি প্রপাঢ় হুট্রেও সঙ্গী ও সজিনীগণ ইহাকে স্মীহ কবিয়া কথা কহিতেছে। এই সম্প্রদায়ে মতি ব্যতীত আর তিন যুবা, এক বৃদ্ধ ও দুই নারী ছিল। অন্ততঃ দুই একটা কার্যাও ৰে মহুষ্য সমাজের নয়নাঞ্রালে সম্পাদন করিতে হয়. কোন কোনও কার্যা যে অপরে জানিতে পারিলে লক্ষায় অবসন্ন হইতে হয়, ইহা এই সম্প্রণায়ের কেহ জানিত না। ভাৰারা বছজনাকীর্ণ রাজপণের অব্যবহিত পার্শে প্রকাশ্ত ভাবে দোকানে বসিয়া প্রাপান করিতে করিতে যে সকল ম্বণিত আঠরণ করিতেছে, তাহার কোনও উল্লেখ করাই সম্ভব নহে।

আদিগকা হইতে স্নান করিয়া দেই সময়ে সেই পথ দিয়া হুই জন প্রেট্টা সঙ্গিনীর মধ্যগতা এক যুবতী মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। চরণ-পল্লবের কিয়দংশ বাতীত ौं। होत प्रदेश मक्त जांश जनमिक व्यक्त मभाका निष्ठ। তিনি সেই ভাবেই সন্ধিনীখয়ের হাত ধরিয়া জলে ডুবিয়া-ছিলেন, আবার দেই অবস্থাতেই প্রত্যাগমন করিতেছেন: চলিতে তাঁহার চরণে চরণ বাধিতেছে, লজ্জায় তাঁহার অব গুঠনাবৃত বদন নত হইয়া পড়িয়াছে। প্রোঢ়া সঙ্গিনীর। তাঁহাকে এক প্রকার বহন করিয়া লইয়া যাইভেছে বলিলেই হয়। তাঁহাদের সম্মৃথে নাতিদুরে এক • চিস্তা-कुल ও शञ्जीत वनन युवा शीरत शीरत आमिरज्ञाहन ; नाजी-অয়ের পশ্চাতে এক ভোজপুরী বলশালী দারবান। তাহার मञ्जल প্रकाल পागड़ी, ब्रल्ड स्नीर्घ नार्कि। नर्कार्छ मस्त्र গতিতে যে রূপবান িন্তাকুল যুবা অগ্রসর হইতেছেন, তিনি আমাদের স্থপরিচিত ললিতমোধন: তাঁহার পশ্চাতে দঙ্গিনীৰয়-মধ্যবৰ্তিনী সিক্তবদনা সভস্বাতা স্থলবী ত চক্রমোহন বাবুর কন্তা সর্যবালা। তাঁথারা যথন উলি-मच्छानात्त्रत्र अधिकृष्ठ माकात्मत्र अष्ठि निकरि স্মাসিয়াছেন, মতিলাগ ভধন একজন সঙ্গিনীর কর্ণ মৰ্দন হুইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে হাসিতে

हां जिर्ड नाकाहेब्रा डेठिन, ज्यन कन्ननी लारकता स ভन्नक লইয়। সহরে খেলাইয়। বেড়ায় তাহাকে তাহারই মত **(मथाइरेट नाजिन।** (म मार्कारने मसूर्थ वाँरिय नीरह আসিছা দাঁড়াইল, প্রথমে ললিভমোহনের সৌমা ও স্থির-মুর্ত্তি ভাহার নম্বনে পড়িল, দে এরূপ ব্যক্তির সমকে চীৎ-কার ও অসভ্যতা প্রকাশ অবিধের বলিয়া মনে করিল ভাহার পরে পরিচারিকার মধ্যবৃত্তিনী সরষ্বালার স্থল বসনাবৃত মৃত্তি তাহার নয়নে পঞ্চিল। লজ্জাহীন পুরুষের অপেকা পরুষ স্বভাবা বিস্তর নারীর সহিত দে একাল পর্যান্ত বিচরণ করিয়া আসিতেছে, লজ্জায় নারী জাতির জ্ঞির উপর যে মধুরতা আনয়ন করে, সঙ্গোচে রমণীর ষে মোধন ভাব প্রদান করে, তাহা হর্ভাগ্য মতিলাল আপ-नात भाभीयमी मिनीत्मत (मार कथन ७ (मार्थ नार ; मा বিশ্বয় সহকারে অপরিচিতা অজ্ঞাতনামী সর্যুবালার শজ্জা জনিত মুপবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সেই সময়ে ভাহার এক বয়স্ত কলুষিতা দক্ষিনীর পুঠদেশে সোহাগের এক কীল মারিল, সেই ম্বণিতা কামিনী তৎক্ষণাৎ চীৎকার कतिया छिठिल, "वावा शा। मातिया फिलिल शा: जागारक थून कतिन शा।" राहाता श्रुकांविध এই निर्मेक वाकि निहरवत्र माठनामी প্রতাক করিতেছিল, চীৎকার ধ্বনি প্রবণে ভাহায়া ফিরিয়াও চাহিল না, কিন্তু নবাগঙ লোকেরা কোনও ভয়ানক কাও হইল মনে করিয়া অন্ত

ভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ললিতমোহন ভীত ভাবে সেই দিকে চাহিলেন; সর্যু কাঁপিয়া উঠিলেন, সভরে মুখের কাপড় কিঞ্চিং অপদারিত করিয়া সেইদিকে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে মৃহস্বরে শক্ষ বাহির হইল, "কি হইল ?"

মতিলাল দেই নিজ্লিকা হার-মুলরীর বদন দেখিতে পাইল, তাহার নমনের সহিত সর্যুর সেই স্থবিস্তৃত ভ্রন-নোহন নমনের মিলন হইল। মতি মোহিত হইল। নারার দেহে এমন আলৌকিক শোভা থাকিতে পারে তাহা সে কখনও কল্লনাতেও জানিত না। লজ্জায় অবস্ত্র হইয়। সর্যু ম্থের কাপড় টানিয়া দিলেন। এই কার্যোর সময় তাহার হীরক থচিত স্থব্ বলম্যুক্ত সংগোল নবনাত নিমিতবং স্থাকোনল ভ্রত্তবলীর কিয়দংশ এবং চম্প্র-কলিকা সদৃশ অঙ্গুলিনিচয় মতির দৃষ্টিগোচর হইল; বিহাতের ভায় একবার তাহার হালয়াকাশ নিমি-ষের জন্ত বলসিয়া দিল, সেই বৈহাতিক শক্তি-প্রভাবে তহার হালয়ের এক অন্ধকারময় অংশ আলোকিত হইয়া উরিল, সে আত্মহারা হইয়া গেল।

লণিতমোহন, তাঁহার সঙ্গিনীত্রর এবং ধারবানের মৃষ্টি
নরনাস্তরালে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মতিলাল এক জন
বয়স্তকে ভাকিয়া কাণে কাণে অক্টে ধরে কি বলিয়া
দিল। বয়স্থ প্রস্থান করিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ সংগ্রহ অতীত হইল সর্যুবালাকে দঙ্গে লইয়া ললিতনাহন কলিকাতায় আসিয়াছেন; আহিরীটোলায় এক গলীর মধ্যে কুইটি বাড়ী জাড়া করা হইয়াছে। একটিতে ললিতনাহন, টংল সিং, একজন পাচক ওএক ভূতা বাস করেন; অপরটিতে সর্যুবালা থাকেন। রাধিকাধুন্দরী সঙ্গে আবশুকাধিক অর্থ দিয়াছেন। আর লক্ষ্মীর মা নামে পরিচিতা একজন পুরাতন বিশ্বস্তা অভিভাবিকা
দিয়াছেন। তথাতীত সর্যূর এক গাচিকা ও ঝি আছে।
টহল সিংহের পরিচিত ও বিশ্বাসী পূরণ দোবে নামে এক
দারবান সেই বাটীতে দর্জার পাশ্বিকী ঘরে সর্ব্বদা
অধ্তিতি করে।

গ ল তমোহনের শরীর ও মনের আশ্চন্য পরিবর্ত্তন

ইইরাছে: তাঁহার সমস্ত দেহের উপর চিন্তা ও বিষপ্পতার

ছায়া পড়িরাছে: যে সকল কর্ম প্রিয়ায়্টান বলিয়া তিনি

এতদিন অনুসরণ করিছেছিলেন, তাহার অনেক গুলি
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে: বছদিন তিনি স্করা স্পর্শন্ত
করেন নাই বছদিন তিনি কোনও কুসংসর্গে মিশেন নাই,
বছদিন তিনি কোনও প্রকার কুচিন্তার রত হন নাই:

পূর্মাচরিত কার্যা-কলাপের মধ্যে কেবল পরত্ব কাতরতা বাতীত আর সকলই তিনি পরিহার করিয়াছেন। ইচ্ছা-পূর্মক বা বল পূর্মক তাঁহাকে মনের এবংবিধ গতি ফিরাইতে হয় নাই, স্বতই তাঁহার চিত্তের এইরূপ ভাবাস্তর হইয়াছে লিভিমোহন এখন রূপান্তরিত মহুধ্য।

সর্যুর স্বামী সহ মিলন ঘটাইবার ডেটায় ললিতমোহন নিরন্তর নানা লোকের সহত মিশিতে ও কথা কহিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অবসর ভাব প্রাভৃত করিয়া ভিনি স্কর-অস্ত এই কর্ত্তর পালন করিবার নিমিত্ত একাঞ চিত্তে যত্ন করিতে লাগিলেন।

তুর্কৃত্ত মতিলাল সকল সন্ধানই করিয়াছে এবং বৃঝিয়াছে, এখানে সহজে তাহার মনোরথ দিছির কোনই সন্তাবনা নাই। সর্যুকে এবং কেন তিনি কলিকাতার আসিয়াছেন, তাহাও মতিলাল জানিয়াছে। সর্যুর সামীরজনীকান্ত মিত্রের সহিত তাহার বেশ পরিচয় ছিল; রজনী বে কুলানে সর্বাদা যাতায়াত করিত এবং বে কুলটার প্রতি আগক্ত হইয়া আপনার জীর কথা একবার মনে করিতেও ক্ষোগ পাইত না, মতিলাল সেই ভানে কখনও ক্ষনও যাতায়াত করিত এবং গেই কুহ্কিনীর সংতে তাহার বিশেষ আলাপ ছিল। যথন মতিলাল বুঝিল বে, অর্থ ছারা বা কোনরূপ প্রবোভনের ফাল পাতিয়া এ ভরিলীকে ধরাষাইবে না, তথন সে একটা ভয়ানক কৌশল

পাটাইতে মনস্থ করিল। সে স্থির করিল, রজনীকান্তকে পাড়া করিয়া সর্ঘৃবালাকে হস্তগত করিতে হইবে। স্থামীর সহিত বন্ধুত্ব পাকিলেও সে তাহার সভী পত্নীর সর্বনাশ করিবার সংকল ত্যাগ করিল না। চুরিত্রীন, অসংষ্মী বর্করেরা এই রূপেই সংসারে পাপের আগুণ জ্ঞালিয়া থাকে।

মতিলাল এইরপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বুঝাইল যে, ষাহার জন্ম তিনি ব্যাকুল সেই রজনীকাস্তকে সে অনায়াসে তাঁহার হাতে আনিয়া দিতে পারে। রজনীকাস্ত সম্বক্ষে অনেক সংবাদ সে ললিতমোহনকে জানাইল। এ পর্যান্ত ললিতমোহন বিবিধ চেষ্টায় রজনীর সম্বন্ধে যে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মতিলালের কথিত বুতান্ত মিলিল। আনেক অজ্ঞাত সংবাদও মতিলাল জানাইল। তাহার সহায়তা গ্রহণ আবশুক বলিয়া ললিতমোহন স্থির করিলান।

একদিন, ছইদিন, তিনদিন যাতায়াতের পর মতিলাল ব্ঝাইয়া দিল যে, একটা বিষয়ে ললিতমোহন বাবু
অঙ্গীকার বন্ধ হইলে, সে রজনীকাস্তকে তাঁহার নিকট
হাজির করিতে পারে। রজনী যদি কোন মতেই জানিতে
না পারে যে, সরয্বালা তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহা
হইলেই তাহাকে এস্থানে আনা যাইতে পারিবে। রজনী
জানিত যে, তাহার স্ত্রী বর্তমান আছে। তথাপি সে

কথনও ভাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ দুরে থাকুক, একবার তাহার সংবাদও এ পর্যান্ত গ্রহণ করে নাই; बीत नाम ९ (म ज्लिमा निमाह, तम भन्न-खी लालूभ, (वणा-সক্ত : আপনারণ্ড্রী জানিলে সে আসিতে চাহিবে না এবং कानहै कन इटेर्द ना।

মতিলাল বড়ট স্থন্দর অভিনয় করিল; সে ব্যাইণ তাহার এ বিষয়ে কোনই স্বার্থ নাই, কেবণ সর্যুবালার ভায় দতী নারীর হঃথ নিবারণ এবং ললিত-মোহনের ভাষ মহাআর মনস্বাষ্ট সাধন বাতীত তাহার बाद (कानरे উদ्দেश नाहै। (म यग्नः भानी ७ व्यवस लाक. किंद्ध जोरे विविधा जमलारकत कर्खवाकर्खवा विवरत তাহার বোধ আছে এবং কেবল কর্তব্যের অমুরোধেই দে এই কার্য্য দাধনের ভার স্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছে।

ললিতমোহন বুদ্ধিমান হইলেও মতিলাণের সমস্ত বাকোই তাঁহার বিখাস হইল। অনেকরণ বিবেচনা করিয়াও তিনি এই ব্যাপারে কোনও অনিষ্টের কারণ দেখিতে পাইলেন না।

মতিলালকে বিদায় দিয়া ললিতমোহন ৰাটী হইতে নিক্রান্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, বোধহয় আর অতি অৱ কালের মধ্যেই কলিকাতার থাকিবার প্রয়োজন **। जाहाब शत्र कि क्तिएक हटेरव १ त्रांविकात्र** পীডা। এতদিনেও তিনি হৃদয়ের চুর্বলতা পরিত্যাপ

করিয়া স্বস্থ হইতে পারেন নাই কি ? বোধ হয় না। তাঁহার কোন সংবাদ পাইবার উপায় নাই। আমি জীবনে দে দেবীর মুর্ত্তি, তাঁহার দয়া, তাঁহার সন্ধিবেচনা, উাঁহার ধর্মণীলতা, কোন কথাই ভুলিতে পারিকনা। না পারি ক্ষতি নাই। আমার ক্রার নগণ্য, অধম ব্যক্তি ধদি যন্ত্রণার পেষণে মরিয়া যায় তাহাতেও সংসারের কোনই ক্ষতি नारे। किन्न त्मरे (मर्वी--त्मरे धर्माना, भूगमश्री कामन এরপ বোধ হয় না। পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না: আমি জ্ঞানোদয় হইতে একাল পর্যান্ত হিতাহিত বিবেচনা রহিত ভাবে পাপানুগ্রান করিয়াই আদিতেছি। বুঝিগাছি, পাপে কেবগ অতৃপ্তি-কেবল নিরানন্দ। ভগবন ! এই কর, যেন এই পুনাময়ার সম্বন্ধে আমার শ্বদমে ভ্রমেও কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় না হয়; যেন उाँशांक (मवी विवश अन्तर्यः आमत्न शृक्षा करिशाह আমার পরিতৃপ্তি হয়; যেন প্রাণের প্রাণ হইতে তাঁহার চরণ উদ্দেশে ভক্তির কুম্বম মর্পণ করিয়া, আমি স্বস্থ থাকিতে পারি।

ললিতমোহন আবার ভাবিতে লাগিলেন, স্থ ভোগে নহে--ভালবাসায়। ভোগ অনেক হইয়াছে, ভালবাস। কথনও হয় নাই। ভালবাসার স্থুপ অন্তরে। আমি মন্তরের মধ্যে দেই ভালবাসা পুষিয়া সুখী হইবার প্রার্থনা করি। বিখনগে! আমাকে সে স্থ্য দাও, কুপা করিয়া সে আনন্দ দাও, দ্য়াকরিয়াসে তৃপ্তিতে ডুবাইয়ারাথ।

অভ্যমনক ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে ললিতমোহন গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন; কি মনোহর! কি প্রসন্নতা-পূর্ণ! ভাগীরথী বক্ষ বিদার করিয়া বিকট বংশীধ্বনি করিতে করিতে কতাই খ্রীমার যাতারাত করিতেছে, কতাই নৌক। দাঁড় টানিতে টানিতে তরঙ্গের উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে: তীরে অগণ্যপ্রায় তরণী আরোহী অবেষণ করিতেছে। সানের ঘাট প্রায় জনশৃত। ললিতমোহন এক ঘাটের দোপানে আগিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি যে স্থানে উপবেশন করিলেন, তাহার দক্ষিণে অদূরে নিমতলার আশান: আশান হইতে ধুম উড়িতেতে, গন্ধ মানিতেছে, হরি-ধ্বনি উঠিতেছে। ললি চমোহনের মনে হইল, যত ভালবাদা, যত আদজি, ষত সাক্তেক।, সকলেরই এই স্থানে শেষ। যতদিন এই শেষদশা উপস্থিত না হয়, ততদিন বু'ঝ প্রাণের আবেগ মিটিবার আর উপায় নাই: প্রাণকে গঠিত করিতে পারিলে, মনকে সংযত করিতে অভ্যাস করিলে, উপায় হয় নাকি ? দে স্থান ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন, উত্তর पिरक हिनाउ गाशियन

नहमा निवादिसाहन (पश्चित्व भारेतन, भिक्र न भाष

ভীরে উঠিতে গিয়া ক্রোড়স্থ সন্তান-সহ এক যুবতী নারী কর্দমে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অনেকে হাসিয়া উঠিল; কেহ কেহ বা 'আহা পড়িয়া গেলে!' কেহ কেহবা 'আহা লাগিয়াছে কি ?' বলিয়া মৌখিক সহাত্মভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ললিতমোহন বেগে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন।

নারী সন্তান ক্রোড়ে লইর); কোন প্রকারেই উঠিতে পারিতেছে না। শিশু কাঁদিয়া আকুল হইল। লক্ষার ও অন্থবিধার নারী বিব্রত্ত হইতেছে; ললিতমোহন নিকটস্থ হইরা বলিলেন,—"আমি তোমার সন্তান মা! তুমি খোকাকে আমার কোলে দেও। সন্তানের হাত ধরিতে কোন দোষ নাই, তুমি আমার হাত ধরিরা উঠ।"

নারী নিরুপার অগত্যা তাহাকে ললিতমোহনের প্রস্তাবে সমত হইতে হইল; তথন ললিতমোহন সেই কালা মাথা ছেলেকে পরম সমালরে কোলে গ্রহণ করিলেন এবং হাত ধরিয়া সেই ভূপতিতা নারীকে উঠাইলেন, ভাহার পর জিজ্ঞাদিলেন,—"ভূমি কোণা ঘাইবে মা! ভোমার সঙ্গে কে আছেন ?"

নারী মন্তক নত করিয়া বলিল,—"আমি নৌকা হইতে নামিতেছিলাম, অহিরীটোলায় ঘাইব; সঙ্গে কেহ নাই।" লিত আবার জিজাসিলেন,—"এক্লা বাইতে পারিবে ?"

नात्री विन, -- "हैं। ?"

তীরে উঠিসে ললিতমোহন শিশুকে নামাইয়া দিলেন, নারী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধারে চলিয়া গেল। ললিতমোহন শৃভামনে, পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।

## তৃতীয় পরিচেছদ।

যে ৰাসায় সম্প্ৰতি ললিতমোহন অধিগ্ৰান করিতে-ছেন, তাহা এক মহণ। উপরে হুইটা ঘর, একটাতে বাবুর বৈঠকথানা, নাচে পাকাদি হয়। বাসায় নিভান্ত প্রয়োজনীয় জব্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কুতাপি কোনও সাজ-সর্ঞাম বা বিশাসিতার দ্রব্য নাই। বেলা চারিটার সময় সেই বৈঠকথানায় ললিভমোহন একটা সামানা শ্যারে উপর একাকী বসিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কেন দেখিলাম ? কেন দেখা मिनाम १ (य अनम् कथन ३ व्याधि काहारक वर्ण বানিত না, তাহাতে কেন কালানল জালিলাম ? যে অন্ত:করণ কাহারও নিকট বগুতা খীকার করে নাই. সে কেন খালি একমাত্র চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন করিল ? ভালবাদায় যে হুখ, তাহা এখন বুঝিয়াছি ৷ এই তাঁত্ৰ যাতনার মধ্যে—এই অকুল চিন্তার মধ্যে—বড় আনন্দ এই ভালবাদা । দেই দেবীকে আমি ভাল বাসিগাছ; কেন ভাল বাসিয়াছি জানি না, তাঁহাকে ভাল করিয়া कथन अदिश नाहे. डाहात महिल कथन अक्षा कहि नाहे, ৰীবনে আর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। আগাস পরিচয়ের কোন আশা নাই, তথাপি ভাল বাসিয়াছি। তাঁহার স্থাতি শুনিয়া, তাঁহার সদিবেচনার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মায়া দয়া, দেথিয়া, তাঁহার সঠাও ধর্মের মাহাত্মা বৃঝিয়া, আমি তাঁহাকে হৃদয়ের দেবী করিয়াছি। মনে মনে তাঁহার চিরদাসতে বদ্ধ হইয়াছি: য়য়ণা হাসিতে হাসিতে সহিব, দারুণ তুষানলে নিয়ত নীরবে প্রেব, অবক্তবা ক্লেশে ধারে ধারে মরিব, তথাপি প্রাণের কথা, জগতে কাহাকেও জানাইব না; তিনি সতী, তিনি বিধবা, তিনি ধর্মণীলা! মনের মন্দিরে সেই প্রতিমা, আমার সেই কল্পনার দেবা মুর্জি, প্রতিষ্ঠিত করিয়া. নিরস্তর প্রাণ ভরিয়া পুলা করিব।

টহল সিং আসিয়া নিবেদন করিল,—"বেখানে বৈকালে ঘাইবার কথা ছিল এগন সেধানে ঘাওয়া হইবে কি ?"

ললিতমোহন বলিলেন—"না। আর একটু পরে মার কাছে যাইতে হটবে"।

টহল সিং চলিয়া গেল। ললিত্যোহন ভাবিতে
লাগিলেন, তিনি এই নরাধ্মকে ভাল বাসিয়াছেন। কি
আনল ! কিছু এই ভালবাসায় তাঁহার দেহ মন অবসর
হইরাছে। কেন তিনি এ হুৱাশা সাগরে ঝাঁপ দিলেন 
বাহাতে তাঁহার অধিকার নাই, যাহ। মনে ভাবিলেও
তাঁহার অধংপতন হয়, দে পাপে তিনি কেন মঞ্জিলেন।

আমি তাঁহার ভালবাদা চাহি নাই, আমি স্বয়ং লুকাইয়া তাঁহাকে ভাল বাদিয়াছি, আর সে জন্য অশেষ ছঃথের অসীম স্বথ ভোগ করিতেছি। ভগবন ! দয়া করিয়া সেই **(मरीत श्रमां माश्वि माश्वः) उंशिक এই ऋरा**शा অপাত্রের প্রতি ভালবাদা ভুলাইয়া দাও। আমি দুরে আসিয়াছি, যে নগরে তিনি বাস করেন, যেখানকার বায়ুতে তাঁহার নিশ্বাদ প্রশ্বাদ মি.শ, বেথানে আমার পাপ চরিত্রের অনেক কথা সম্ভত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ करत, रम ञ्चान इटेरा ज्यामि चूनृत धारनरण हिनशा আসিধাছি। তিনি পীড়িতা: এই অবক্তব্য প্রেমের बना उँशित भन्नीत जानिया नियादः। कि इहेरत ? নারারণ। সেই যন্ত্রণা পীডিত বালিকাকে এই অসম্ভব আশায় কেন মাতাইলে ৷ সেই কোমলপ্রাণা, হয়তো এই কঠোর যন্ত্রণা সহু করিতে পারিবেন না এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার হৃদয় হিন্ন ভিন্ন হইবে। তিনি इम्रट्डा अवर्गरंय जीवना छ घटे। हेर्टरन । जाहा इहेरन कि **जम्रांनक हिन्छ।। जाहा इटेटन भःभाद्र थाकि**दर कि १ कक्ना पूरत हिम्सा याहरत-ममछा हिन्नविषात्र अन्न कतिरव-मन्ना প্রস্থান করিবে-মান্না অদুশু হইবে-(कामने का किया याहेत्व, कत्व के नःनादत थाकित्व कि नः बस्कता मक्जूमि इटेर्ट ! अत्रश्र क्री क्रिन रहन ना घटि ।

দেই শ্বাায় তিনি **অ**নেককণ অধোমুধে শ্বন করিয়া

রহিলেন; এইরূপ সময়ে এক প্রোঢ়া নারী সেই গৃছে।
প্রবেশ করিল এবং অফুচেম্বরে ডাকিল—বাৰা।

ালিতমোহন হস্ত ধারা চকু মার্জনা করিয়া উঠিয়া বিদিলেন, বলিলেন,—"লক্ষীর মা! নৃতন ধবর কি ?"

এই শক্ষীর মা কাশী হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। ইহার বভাব চরিত্র যেমন স্থনির্মাল, বুদ্ধির তীক্ষতা সেইরূপ প্রশংসনীয়।

লক্ষীর মা বলিল,—"আমি আর কি ন্তন থবর দিব ? সর্যুদিদি বড়ই ব্যাকুল হইশ্লাছেন, আপনি কি করিলেন ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এক রকম আরোছিন করিয়াছি; এখন বাকী কাজ কেবল ভোমারই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।"

लच्चीत या विलंग, — "वलून, आयारक कि कत्रिष्ठ इटेरव १"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কলাই হয়তো রজনীকাস্ত মাদিতে পারেন। মাকে তিনি দেখিতে পান, মা.ও তাঁহাকৈ দেখিতে পান, এমন আয়োজন করিয়া দিতে হইবে। সরঘূকে আপনার স্ত্রী জানিয়া রজনী আসিতে-ছেন না। কোন কথা-বার্ত্তার প্রয়োজন নাই; তুমি বৃদ্ধিমতী, অধিক কথা জামি কি বলিব, তুমি বৃষিয়া কাজ করিবে।" লক্ষার মা বলিল,—"উত্তম ব্যবস্থা। যদি বুঝি স্থকল ফলিয়াছে, তাহা হইলে আমি কিন্তু জামাই বাবুকে অনেক কটু দিব।"

শক্ষীর মা প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কিমংকাল পরে ললিতমোহন বাস-ভবন হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া সরঘূবালার অধিকৃত ভবনদারে উপস্থিত হইলেন। পূবণ দোবে উঠিয়া দাঁড়াইল গুনং সসন্ত্রমে নমস্কার করিল।

ললিতমোহন প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,—
"দোবে ঠাকুর ! তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি।
যদি লক্ষীর মা কোন অস্তায় কার্য্য করে, কোন অপরি
চিত্ত যোককে বাড়ী আদিতে অনুমতি দেয়, তাহাতে
ভূমি বাধা দিও না।"

পুরণ বলিল,—"যে আজা।"

লনিতমোহন আবার বলিলেন,—"আবশুক হইলে, সকল কথাই তুমি আমাকে জানাইও কিন্তু লক্ষার মার স্থিত কোন কার্যোর জন্ম প্রতিবাদ করিও না।"

**नूद**न व्यादाद विनन, "(य व्याका।"

ললিতমোহন ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নীচে হইতে চীংকার করিলেন, মা কোপায় লক্ষীর ম। কইগো ?

কথা সমাপ্তি হইতে না হইতে সর্যু বেপে সি জির

নিকট আসিলেন এবং অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা উপরে আহান।"

লক্ষীর মা বলিল,—"একবার আপনাকে আসিতেই হইবে. দিদির অনেক কথা আছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কথা থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমার দিদিকে দেখিতে আসিয়াছি, না দেখিয়া যাইব কেন ?"

তিনি উপরে উঠিলেন। সর্য প্রাণের ভক্তি মিশা-ইয়া, শলিতমোহনের চরণে প্রণাম করিলেন। সেই সর্য--্যিনি একদিন উদ্বানের জ্বন্ত লালামিত হইয়া--চিলেন; দেই সরযু—িধিনি একদিন, প্রাণের দায়ে রাজপথে, লোকের ক্বপার ভিথারিণী হইয়াছিলেন ; সেই সরয়.— যিনি একদিন শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন; সেই সরযু—ঘাঁহার মন্তকে তৈল ছিল না, रमरह मावना हिल ना, क्रमरम स्थ हिल ना, मःभारत নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোনও সামগ্রী ছিল না, সেই বিষাদ ষুর্ত্তি সর্যু, আজি আনন্দময়ী প্রসন্নাননা। তাঁহার পরিধান বল্ল স্থলিমাল ও মূল্যবান। দেহের ভানে ভানে স্বর্ণা-লম্বার। স্বভাব স্থানর অতুলনীয় রূপরাশি ভস্ম বিনিমা্ক্ বহির ভার আনন্দোম্ভাসিত। সেবিকারা তাঁহার পরি-চর্য্যা করিতেছে; ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ সামগ্রী, তাঁহার পরিত্রপ্তি করিতেছে। কাহার ক্রপায়, সেই পিতৃমাতৃহীনা

বিপন্না বালার, এই আশাতীত সৌভাগ্যোদয় হটয়াছে গ সর্যু জানেন, দ্যার অবতার ললিতমোহনের অমুগ্রহে ভাগ্যের এই শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সভ্য বটে, রাধিকাম্থন্দরী সর্যুর হুথ শান্তির সকল ব্যবস্থাই कतिश्रारह्न, किन्छ ललिलायाञ्च मनश्र ना इटेल, मिट् দেবীর অমুগ্রহ লাভ ঘটিত না। ললিতমোহন জানেন, রাধিকাঞ্বলরীর দয়ায় সর্যুবালা হুঞ্রে আশ্রন্ন পাইয়াছেন, সকল অভাব ঘূচিয়াছে। আর ললিভমোহন জানেন, সরষ্বালার সান্নিধ্যে আগমন করায়, রাধিকাঞ্বলরীরূপ দেবার, তিনি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; মোহাবেশময় নলনদার তাঁহার সমকে খুলিয়া গিয়াছে, উন্মার্গগামী জীবন প্রেবাহ আপনার পথ চিনিয়া লইয়াছে। পাপের পঞ্চিল তড়াপ হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন! সর্যু শলিতমোহনের নিক্ট যেরূপ ক্বত্ত্ত, ললিতমোহন মনে মনে বোধ হয় সরষ্র নিকট তদপেক্ষা ক্বতজ্ঞ।

বিষাদের সঞ্জীবমূর্ত্তি স্বরূপ, গান্তীর্য্যের জীবস্ত প্রতিক্ষতি স্বরূপ, ধীর, অল্পভাষী, ললিতমোহন বলিলেন, "মা, ভোমার সকল মনোরণ সকল হউক। আমার জীবনে কথনও কোনও চিন্তা ছিল না, আমি নিজের হিতাহিত কখনও ভাবি নাই, আমার কোনও বন্ধন নাই, ভোমার স্থ-শান্তি দেখিলে, স্বামী পদে তুমি স্থান পাইলে, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ললিতমোহন জানিতেন, যে প্রবল অনল তাঁহার অন্তরকে নিয়ত ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতেছে, তাহার কথা এছগতে আর কেহ জানে না। ললিতমোহন ব্ঝিতেন, যে আনল্ময় যাত্ৰা ভাঁহার হাদ্য মনকে প্রতিভিয়ত গ্রাস করিয়া রহিষাছে, তাহার বুডাস্ত তিনি ভিন্ন আর (कह बुखा नां। विश्व लाखि। निनंधरमाहन। कृषि भूक्य, মপর কোনও ব্যক্তির হাদয়ের এই ভাব প্রণিধান করিতে তুমি পারিবে না। তোমার পুরুষ বন্ধুরা তোমার এই श्चरवत इक्षमा वृत्रिएक शास्त्र नारं। किन्न श्वीरनारकत्र নিকট হাদয়ের এ আবেগ প্রচ্জন্ন করিতে ভোমার কথনই সাধ্য নাই। তোমার এই হৃদয়ের গতির প্রত্যেক কথা সুর্যু বুঝিয়াছেন ; আরু বুঝিয়াছেন, কাশীতে রাধিকার মাতৃকল্প নেই প্রোঢ়া গিলি মা। এই হুই জনের বাবস্থায়, তুমি রাধিকাপ্রন্ধরীর নিক্ট হইতে দূরে আসিয়াছ, এই ছইজন, তোমাদের হাদয়ের পারবর্ত্তন ও গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

ললিতনোহনের কঠসর বাকোর ভলি ও কথার ভাব মালোচনা করিয়া সরষ্ব মুথ বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন, দুরে আসিয়াও তাঁহার বাবা অস্তরকে একটুও প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন নাই, বরং যন্ত্রণার ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার কথা গুনিয়া বৃশ্ধিলেন, যাতনার তীব্রতা অভিশন্ধ বাড়িতেছে, এবং ক্রমে অসহনীয়

হইরা উঠিতেছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। অতি মৃহস্বরে জিজাসিলেন,— "কাশীর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি বাবা ?"

ললিতমোহনের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মনে হইল, আবার সে কণা কেন ? যে কথা ভুলিতে অহনিশ চেষ্টা করিতেছি সে কথা উল্লেখে প্রায়োজণ কি ? ভুল, বিষম ভুল। যাতা আপনি ভুলিতে পার না ললিতমোহন। চেষ্টা করিয়া তাহা কি কখনও ভুলিতে পারিবে ? খত চেষ্টা করিবে ততই এই চেষ্টা, তোমাকে অধিকতর বেইন করিবে। ভগবানের কুপা বাজীত এ অসাধা সাধনে ভূমি কখনই কুতকার্যা হইবে না :

যথাসাধ্য যত্নে মনকে স্থির করিয়। ললিতমোংন উত্তর দিলেন, "নাঃ"

সরযুবালা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "দেওয়ানজীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলেন কি বাবা ?"

ললিতমোহনের উত্তর,---"না।"

সর্যু আবার জিজাসিলেন,—"সেধান হইতে আর কাহারও পত্র পান নাই কি ?"

"ন্ ।"

"মামাদিপের ছই চারি দিনের মধ্যে কাশীতে ফিরি-বার সম্ভাবনা আছে কি।"

"না" ৷

"আমি চারিদিন পুর্বে দিদি ঠাকুরাণীর পত্র পাইরাছি। মা বড় অনুস্থ।"

निक्टाशहन विनिद्यन, "वर्षे।"

সর্য বলিলেন,—" মার কোনও সংবাদ এ চারিদিন পাই নাই, আপনি শ্রকটা টেলিগ্রাফ করিয়া দেননা কেন বাবা!

রাধিকার অন্ত্রভার সংবাদ ললিওমোহনের অবিদিত
নাই, সেই চিপ্তা তাঁহার হৃদয়কে অহনিশ আলাইতেছে।
এই অন্ত্রভা যে বৃদ্ধি পাইয়া অচিরে সর্বনাশ ঘটাইবে,
ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। এরূপ আশঙ্কার
স্থলে, সংবাদ না লইয়া থাকা অসম্ভব। বলিলেন,—
"আছে।।"

.এই সমরে লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত হইল, বলিল,—
"বাব। আপনার রাতির থাবার আাজি এবাটা হইতে
ষাইবে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ, আমি তবে এখন আদি, তুমি ব্যাকুল হইরাছ জানাইরা, তোমার নামে টেলিগ্রাফ করিব।"

ধারে ধারে ললিতমোহন প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃতি অদৃশ্র হইলে সরয্বালা দীর্ঘ নিখাস ত্যাগ করিয়। বলিলেন,—"হে বিশ্বনাথ! কেন তুমি এ দেব-দেবীর হৃদয়ে এ আন্তন জ্ঞালিলে ? যে পাপে এ পুণ্যাক্ষাদের কেইই পদার্পণ করিবেন না, কেন তাঁহাদিগের মনে সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া এ সর্জনাশ ঘটাইলে ? কেন ভগবান, স্থথের রাজ্যে দাকণ হলাহল ছড়াইলে ?" আবার দীর্ঘ নিখাস ত্যাগ করিয়া, সরষ্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবার কালীবাট। সর্যুপ্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া, 'ললিতমাইন প্রাতে কালীবাটে আসিয়াছেন। কেবল পুরণ দোবে বাটীতে আছে। কালীবাটে ধেরূপ বাদা পাওয়া যায়, সেরূপ বাদা ভাড়া করা হইয়াছে। সকলের স্নান ও দেবীদর্শন স্নাপ্ত হইয়াছে, পাচিকা পাক আরম্ভ করিয়াছে, ঝি ভাহার যোগাড় করিয়া দিতেছে; সর্যুও লক্ষীর মা এক কক্ষেবিিয়া আছেন; বাটাতে অন্ত লোকের প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত টহল দিং বার স্মীপে উপবিষ্ট, আর বাহিরের এক দাবায় চিন্তাকুল লাগিত-মোহন একাকী আদীন।

সভ্যাত। মুক্তকেশা নরযুর সভাবস্থলর রূপরাশি বেন ক্রমেই অধিকতর কৃটিয়া উঠিতেছে; মনের আশা বছগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ললিত্যোহন, ভাহার স্বামী-সম্মিলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরের জ্ঞাসততই প্রাণ দিতে প্রস্তুত, পরোপকারের নিমিত্ত তিনি অসাধ্য সাধনে তৎপর। সরযুর সেই বাবা বধন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তথন নিশ্চরই মনের বাসন। পূর্ণ হইবে। আনন্দ দেহের উপর বড়ই আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার

করে। আনন্দে সরষ্ব হাদয় ভরিয়া গিয়াছে এবং
সর্বাবয়ব ধেন উৎফুল হইয়া উঠিয়াছে। ললিতমোহন
আরও ভরদা দিয়াছেন ধে, মা কালীর রূপায় অতি
সম্বরই কামনা দিদ্ধ হইবে। দেইজগুই তো লক্ষীর মার
পরামর্শে, ললিতমোহনের উল্লোগে সরষু মা কালীর
চরলে প্রণাম করিতে আদিয়াছেন, ভাহার নিকট
রোদন করিতে আদিয়াছেন।

লক্ষীর মা সর্যুকে বলিল,—"দিদি! আমি ভ্নি-য়াছি, জামাইবাবু আজ কালীঘাটে আসিয়াছেন।"

সরষ্র প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইল। স্থামী এত নিকটে! যাঁহাকে বারেক দ্র হইতে দেখিতে পাইলে, তিনি অপরিসান সোঁভাগ্য জ্ঞান করেন, সেই স্থামী এত নিকটে আছেন; কিন্তু হায়! গাঁহার চরণসেবায় সর্যুর নিতা অধিকার, তাহাকে একবার দ্র হইতে দর্শন করিতেও তাহার ক্ষমতা নাই। সর্যু অধ্যানুধ।

শক্ষীর মা আবার বলিল, -- "তাঁহাকে যদি দূর হইতে তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি "

সর্যু বলিলেন,—"চিনিতে পারিব না ? নিয়ত তাহার মৃত্তি আমার প্রাণের মধ্যে জাগিতেছে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিব না ? তিনি আমাকে কথনও দেখেন নাই; তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেও অমোকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি বিবাহের পর যে তিন দিন

রভরবাতী ছিলাম, সে তিন দিন বার বার তাহাকে **(मिथश्रार्कि । उँ। हात इन (मिश्रान हिमिर्क शांति, माक** एमिश्ल हिनिएक शाबि, शा एमिश्ल हिनिएक शाबि। তাহার এক একটা অঙ্গ দেখিলে আমার চিনিতে ভুল হয় না : কিন্তু দিনি ! এ রুণা আশ্বাস তুমি কেন দিতেছ ? এখানে তাঁহাকে ে থিতে পাইবার কি উপায় হইতে পারে ?"

लक्षीत मा विलल,—"डेशाय यनि कतिएक शाति, एउडी করিব কি ?"

সরযু আবার বলিলেন, — "এ কণা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ লক্ষীর মা। যদি অনেক চেষ্টা করিয়াও একবার মৃত্র্তমাত্রের জ্ঞা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পার, ভাহা হটলেও আমার জন্ম সফল হইবে। যদি একবার **पृत ब्हेर** ज दिल्ला भारत भारत के स्वाप्त क আমি ভাগতেও প্রস্তত। দেখা দূরে ষাউক দিদি। যদি তাঁহার পারের, যদি তাঁহার জুতার, ছইটা ধূলা আনিয়া আমাকে দিতে পার, আমি তাছাও মথোয় ধরিয়া নারাজন্ম সার্থক কবি।"

লক্ষীর মানীরব। ভাহার চকুতে জল আদিল। বলিল, - "বলিতে পারি না, কত জন্মের পুণ্যে পুরুষের ভাগ্যে এরপ স্ত্রী ঘটে। এমন রত্ব পাইয়াও যে হেলায় হারাইল, ভাহার ক্রায় অভাগা আর কে আছে।"

দর্যু বলিলেন,—"ছিভি, এমন কণা বলিও না
দিনি! আমি জন্ম জনাস্তরে অশেষ পাপ করিয়াছি,
দেজতাই স্থামীর চরণে স্থান পাই নাই। তিনি দেবতা,
বে দেবদেবা করিতে পায়, তাহারই সৌভাগাঃ; আমার
ছর্ভাগাঃ, আমি দেবদেবার অধিকা/রণী নহি। তুমি
বলিতেছ দিদি, তিনি এখানে .. আসিয়াছেন, কিল্প
ডোমরা তাহা জানিলে কিরণে ?"

লক্ষার মা বলিল,—"বাব। সকল পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার এপর্যান্ত অনেক সন্ধান করিয়াছেন। বিশেষরূপে না জানিয়াই কি তিনি একথা বলিতেছেন >"

সন্ময় বলিলেন,—"বাব। যথন সন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, তথন সকলই ঠিক হইরাছে।"

তথন লক্ষীর মা বলিল,— "আমাদের এ বাস।
আমারাই ভাড়া করিয়াছি, কিন্তু পাশের এ বাড়ী অনেক লোক ভাড়া করিয়াছে; এই পাশের বাটীভেই জ্ঞামাইবাব্ আছেন।"

উভন্ন বাদাই এক বাড়ী ওয়ালার। ঘরের দেওয়াল নাই, বেড়া দেওয়া। সরষ্ বৃঝিলেন, এই বেড়ার বিপরীত দিকে তাঁহার আরাধ্য দেবতা অবস্থিতি করিতেছেন। ইচ্ছা হইল, এই সামান্য প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তিনি দেবচরণে প্রণাম করিতে ধাবিত হইবেন, কিন্ত অসম্ভব। লক্ষার মা আবার বিজ্ঞাসিল,—"তুমি তাঁহাকে নেখিতে পাইলে উৎসাহে মন্ত হইবেনা তো । স্থামাইবাবু তোমাকে চিনিতে পারেন বা ব্ঝিতে পারেন এমন কোন কাজ করিবে না তো ।"

সর্যু বলিলেই,—"না দিদি! যদি তোমাদের দ্যায় একবার দেখিতে পাঁ বৃয়ার ভাগা হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চণ হইয় মাটীর পুঁতুলের মত চক্ষ্র পাতা না ফেলিয়া,-ভাঁহাকে দেখিয়া লইব। আর কিছুই আমি করিব না। বদি দেখিতেই পাই, আর তাহার পর যদি তিনি আমাকে দাসা বলিয়াই চিনিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি

শক্ষার মা বলিল,—"সে অনেক কণা। মোট্টাম্টি বলিতেছি যে, ডিনি চিনিতে পারিলে, আমাদিগের ষড়বন্ধ মাটি হইবে। তিনি অপরিচিতা স্ত্রা মনে করিয়া তোমাকে দেখেন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

সরধূ বলিলেন,—"তাহাই হইবে শক্ষীর মা। আমি সত্যই অবরিচিতা। অপরিচিতারপেই স্থির হইরা থাকিব। কিন্তু সতাই কি তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে শক্ষার মা ?"

লক্ষীর মা বলিল,—"পারিব, চিস্তা করিও না, কোন ভয় নাই। এই বাসার বেড়ায় যে জানালা দেখিতেছ, তুমি ঐ দিকে চাহিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা দেখিতে চাহ, তাহাই দেখিতে পাইবে। আমি একটু চলিয়া যাইতেছি, শীঘ্ৰ ফিরিব।"

শক্ষীর মা প্রস্থান করিল। সরযূ একাগ্রচিত্তে, অতিশয় আগ্রহের সঞ্চিত দেই বাতায়ন অভিমুখে নয়ন স্থির করিয়া রাখিলেন; সেইদিক হইট্রে, নারীকণ্ঠোখিত সঙ্গীতধ্বনি, পুরুষের কলরব প্রভৃতি, নানা প্রকার শব্দ সরযুর কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিল।

সহস। সরষ্ দেখিলেন, সেই বাতান্তনের অপর পার্শ্বে এক যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাহার দেহের নিম্নভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু বক্ষঃস্থল হইতে মন্তক পর্যাস্ত সর্বাংশ স্কুম্পট্রপে দৃষ্ট হইতেছে।

আশা সফল হইল। সন্মুখের ঐ প্রদন্ধকায় পুরুষই সরযুবলোর স্থানা, সরযুবালার হৃদয়ের আরাধা। যুবার বর্ণ গৌর, মন্তকের কেশরাশি স্থাত্নে বিধা বিভক্ত, ললাট প্রশন্ত, নয়ন উচ্চল, কিন্তু নয়নতল কালিমাযুক্ত। যে মুর্ত্তি তিন দিন বার বার দর্শন করায়, সরযুর হৃদয়ে পাষাণাঞ্চিত প্রতিমার নাার প্রতিষ্ঠিত আছে, দেই মূর্ত্তি সশরীরে সরযুর নয়নসমক্ষে দণ্ডায়মান। সন্দেহ নাই, স্রান্তি নাই।

সরযুর চক্ষতে পলক নাই, নাসাতেও বৃঝি বা নিখাস নাই, নয়নে জল নাই, অধবোঠে হাসি নাই, অঙ্গপ্রভ্যন্তের ক্রিয়া নাই, আছে কেবল হৃদয়ের অভিক্রভগতি। রশ্বনীকান্ত দ্র হইতে এই শোভামগী স্থানরীকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। রূপের প্রবল মদিরা তাহাকে মন্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যে সকল স্থানত ভাগে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কুত্রাপি এর ব অতুলনীয় শোভার সমাবেশ দেখিতে পান নাহ। সতীর দেহে যে বাত ছুত সৌল্যাের আবিভাবে হয়, কোন বিশাসিনার রেশভ্ষার অশেষ পারিপাটে।ও তাহা হটতেপারে না। সেই রূপেন্সত্ত পশু এই স্থানরীকে লাভ করিবার শভা কিপ্ত হইয়া উঠিল। সেরপেরই দাস, ভোগকে সে প্রেম বলিয়া জানে এবং লালস। জনিত মত্তাই তাহার বিবেচনায় ভালবাসার সার।

অভাগা রজনীকান্ত! যে শ্বন্দরীকে দেখিয় তুমি আত্মহারা হইয়াছ, দর্বস্থ পণ করিষাও যে শ্বন্দরীকে হস্তগত করিতে তুমি এখন পশ্চংপদ নও, জান কি নরাধম! সে তোমার কে ? তোমার মতিচ্ছন না হইলে, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত না করিলে, এই শ্বন্দরীর সঙ্গন্ধথে, পর্ম আনন্দে হাসিতে হাসিতে জাবন্যাত্তা নির্বাহ করিতে এবং ঐ সতী-লক্ষ্মী তোমার চরণসেবা করিতে করিতে অপার আনন্দভোগ করিতেন।

শক্ষীর মা ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন ইইতে রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরিয়া গেল। স্বর্গের ছার কল্প হইল। নন্দনের আলোক নিবিয়া গেল। সর্যুর নয়নে বস্ত্ররা তমসাজ্য় হইল। সর্যু-তথন সংজ্ঞাহীনা কাষ্টপুত্রলিবং।

শন্ধার মা ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

কোন উত্তর নাই। তথন লক্ষীর মা সভয়ে সর্যুর গান্ধে হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ডা। কিল, দিদি। দিদি। কি দেখিতেছ ? জানালায় ত কেহ নাই।''

তথন সর্যুর সংজ্ঞা হইল, তিনি বলিলেন,—"লক্ষার মা, আরে আমার হঃগ নাই, আমার জীবন জন্ম সার্থক হইয়াছে; এখনই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও আমি হঃথিত নই।"

তথন সর্যুদেই ভূমিতলে গুইয়া পড়িলেন, এবং বজে বদনায়ত করিয়া বালিকার ভায় রোদন করিতে লাগিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একজন প্রতিভাশালী বরণীয় কবি বলিয়াছেন যে,ক্রপজ মোহের আক্ষণ অতি প্রবল। একথায় কোনই সন্দেহ নাট; কিন্তু দঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নুতনত্ত্বের প্রতি মনুষ্যের আস্তি অতিশয় বলবতী। যাহারা চিত্তকে সংযত করিতে অভাাস করে নাই, যাহারা যৌবনের অবারিত ভোগকেই জাবনের একমাত্র, আনন্দ বলিয়া বুঝিয়াছে এবং যাহারা নিরন্তর ইক্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুণ, তাহারা নৃতনত্বেরই পক্ষপাতী। পদার্থ একবার ভোগ করা হইয়াছে, যে পদার্গের নূতনত্ব অপচিত হইয়াছে, তাহারা তৎসধন্ধে আরুষ্ট চিত্ত হয় না।। এই নৃতনত্বের প্রতি অমুরাগ নিবন্ধন পাষণ্ডেরা নিত্য নব নব ভোগের পদার্থ অমুসন্ধান করিতে ব্যস্ত। জন্ম ক্ষামা অপেক্ষা প্রকীয়ার প্রতি ছরুভিগণের আকাজ্জা অতি প্রবল। এজন্য প্রমা স্থলরী স্বকীয়াকে উপেক্ষা করিয়া, ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা অতি কুৎসিতা পরকীয়া লাভের নিমিত্ত ব্যাকৃল হইয়া থাকে! এই নৃতনত্বের প্রতি অনুরাগ সংসারে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে,

এবং বোধ হয়, মানব জাতির অবদান কাল প্র্তিত এই তিরু প্রবৃত্তি বোর অন্থ উৎপাদন করিতে পাকিবে:

রজনীকান্ত চিরদিন অব্যাখাতে কুন্থম হইতে কুন্থমে বিচরণ করিয়া আসিতেছে। ভোগের ভৃত্তি বা আকাজ্জার নিবৃত্তি কথনই হয় নাই! হলবেঞ্প অনুরাগ মিশাইয়া, প্রোণের ভালবাসা মাখাইয়া, সে কথনও ভোগ করিতে শিথে নাই। এইরপ অনিষ্মিত ভোগীরাই, নৃতনত্বের জন্ম লালায়িত হইয়া থাকে। সর্যুবালাকে সে আপনার পত্নী বলিয়া জানিত না। এই সৌন্ধর্যমন্ধী পূর্ণাপ্নী যুবতীকে দেখিয়া সে কাভ্জ্জান পরিশ্না হইল, এবং ভোগ বাসনা নিবৃত্তির এই নৃতন পদার্থ সংগ্রহ করিবার নিমিন্ত সে হিতাহিত বোধ রহিত হইয়া পড়িল।

ত্রাচার মতিলালকে রজনীকাস্ত পরম হিতৈথী মিত্র বলিয়া স্থির করিল; কারণ তাহারই উদ্যোগে, এই নবীনা স্থলরী রজনীকাস্তের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছে। সে মতিলালের মুখে শুনিয়াছে, এই স্থলরী নৃতনেরও নৃতন। যৌবনোদয়ের পূর্বে হইতেই স্থলরীর সামী নিক্দেশ। আক্তিকারে মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

মতিলাল পাখে ই দাড়াইয়া ছিল, রজনীকান্ত তাহার সহিত অনেক পরামর্শ করিল; যদি সর্বস্থ নই করিয়াও এই স্নারীকে হস্তগত করিতে পারা যায়, রজনী তাহাতেও ক্রতসংকল হইল। দ্বির হইল, মতিলাল স্থােগ করিয়া দিবে এবং রজনী স্থলরীকে পইয়া প্লায়ন করিবে। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। দেজনা একণে চিন্তার কোন প্রয়েজন নাই।

মতিলাল বুঝিল, কোন প্রকারে সর্য্বালাকে সরাইয়া দ্বে আনিতে পারিলেই তাগার মনোরণ সিদ্ধ হইবে। যে কুলটার সহিত রজনীর সম্প্রতি সম্বন্ধ, সে রাক্ষনী বিশেষ । যথাকালে তাহাকে সকল কথা জানাইলে, সে রজনীর গলায় কাপড় দিয়া শতম্থী প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তথন গৃহবহিদ্ধতা সর্যুর সতীত্বের গৌরব থাকিবে না, কোন আত্মীয় সজন থাকিবে না। তথন মতিলালের আত্ম বাতীত সর্যুর আর গতি থাকিবে না। বলে হউক, হলে হউক, মতিশাল তাহাকে হস্তগত করিবেই করিবে। এইরূপ প্রাম্শ আঁটিয়া ন্রাধ্য মতিলাল তৎক্ষণাৎ

এইরপ পরামশ আটিয়া নরাধম মতিলাল তৎক্ষণাৎ
ললিতমোহনের নিকটন্ত হইল। সর্যুবালা স্নামীকে
দেখিতে পাইয়াছেন, এবং রজনীও অপরিচিত নারী
বোধে আপনার স্ত্রীকে দেখিয়াছেন। সর্যুর এই সামান্ত সৌভাগ্য উদর্যেই আনন্দের সীমা নাই। ললিতমোহন
সম্ভই হইয়াছেন, এবং এই বোগাযোগের নিমিত্ত মতিলালের নিকট আন্তরিক কৃতক্ত হইয়াছেন। যথন মতিলালে নিকটন্ত হইল, তথন ললিতমোহন এক দীন
বান্ধনের সহিত কথা কহিতেছিলেন। বান্ধণ অতি শীর্ণ রোগকাতর এবং নিতাম্ভ দরিদ্র। তিনি ললিতমোহনকে বলিতেছিলেন, — "আমি ভিক্ষার জন্ম আজ চারিদিন হইতে কাণীঘাটে যাত্রা আসা করিতেছি। ভিক্ষা করিতে कानि ना, वित्नय রোগে কাতর, দৌড়াদৌড়ি করিয়া লোকের কাছে যাইতে পারি না, কাজেই শ্রম হইতেছে, ফল কিছু হইতেছে না। পরিবার অনেক, জীবনধারণের কোন উপায় নাই। আপনার ভাব দেখিয়া ব্রিয়াছি আপনি মহাশয়। আপনাকে এই স্থানে একা পাইয়া ছ:থের কথা জানাইলাম:"

ব্রাহ্মণের কথা ললিভমোহনের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি আদরের সহিত সেই ভিক্ষুককে আপনার আদনে ব্যাইলেন। বলিলেন—"আপনি এবেলা আমাদের এথানেই আহার কক্রন, আহারাত্তে আমা ধারা আপনি যে যৎসামান্য সাহায্য পাইবেন, ভাহ। লইয়া बाइरवन।"

ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া যথন ললিতমোহন তাঁহার সাংসারিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন, সেই সময় ভল্লকোপম মতিলাল তাঁহার নয়নে পড়িল। অতি সমাদরে তিনি তাহার অভ্যথানা করিলেন। মতি-লাল অকুলি সঙ্কেতে ললিতমোহনকে উঠিয়া আসিতে वंशिश ।

ললিতমোহন উঠিয়া আসিয়া বলিলেন.—"আপনি

ষাহা বলিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি পরোপকারী, যথাথ ভদ্রলোক; আপনার কথায় আমাদিগের কোনই অবিশ্বাস নাই। মিলনের সহক্ষে আগনি আর কি পরামর্শ স্থির করিয়াছেন বলুন।"

মতিলাল বলিল,—"সকলই ঠিক করিয়াছি। কলাই বাধ হয় রজনীকে, ভাহার স্ত্রীর বাসায় পাঠাইয়া দিতে পারিব; কিন্তু সে যদি স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, ভাগা গুললে ভাহার মনের ভাব বদলাইয়া যাইবে। আমি একাল পর্যাস্ত অনেকবার ভাগার সাহত স্ত্রীর কথা কহিয়াছি, সে স্ত্রীর নাম শুনিলে চটিয়া উঠে; আর স্ত্রীর বোঁজ থবর লইতে বা ভাহার সহিত দেখা করিতে সেনিভাস্ত নারাজ; অতএব আপনি এ বিষয়ে বিশেশ সাবধান থাকিবেন।"

লালতমোহন বলিলেন,—"আমি এরপ অনেক পুরুষের সংবাদ জানি, তাহার। আপনার স্ত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাথিয়া, কুকাজে মাতিয়া থাকে; কিন্তু ইহাও জানি, যদি কথনও ঘটনাক্রমে স্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সেরপ লোকও অনেক সময়ে, দিরিয়া যায়। সাক্ষাতের সহক্ষে আপনি কি ব্যবস্থা করিতেছেন বলুন।"

মতিলাল বলিল,—"পাঠাইয়া দিব, আপনারা তাহাকে।
হাতে রাখিয়া কাজ করিবেন। দেখাসাক্ষাৎ বোধ হয়

বাটীতে হইবে না। সে তাহাতে সম্মত হইবে না, বোধ হয় ভয়ও পাইবে। স্থানাস্তরে লইয়া যাইতে চাহিবে, সে বিষয়ে আপনার কি মত ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু সে যদি, মাতাল ইয়ারদের মধ্যে বা মন্দন্তানে লইয়া যায়, তাহাতে আমি মত দিতে পারিব না।"

মতিলাল বলিল,—"ঠিক কথা। এ বিষয়ে রীতিমত সাবধান হইয়া আপনি কাজ করিবেন: আমি এখন আসি, যদি কোন নৃতন ব্যবস্থা হয় তাহা আমি আপনাকে জানাইব। আপনারা বোধ হয়, এখনই আহিরীটোলায় ফিরিবেন।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বোধহয়, আরও ঘণ্টাচই দেরী হইবে। আপনার পরোপকার চেষ্টায় আমি অতি-শ্য স্থ্যী ছইয়াছি; ভগবান নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন। কালই অনুগ্রহ পূর্বাক সংবাদ দিবেন।"

মতিলাল প্রণাম করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়।"

সে প্রস্থান করিল, ভাহারই ব্যস্ততা বোধ হয় বেশী।
কোন প্রকারে রজনীকাদ্বের ধারা সর্যুবালাকে অন্তস্থানে
লইয়া যাইতে পারিলেই সে যে, রজনীকান্তকে তাড়াইতে
পারিবে এবং রজনীকে দ্র করিতে পারিলেই সর্যু
ভাহারই হইবে ভবিষয়ে ভাহার কোন সন্দেহ নাই।
স্কুতরাং সে অভিশয় ব্যস্ত হইয়া প্রামর্শ আঁটিতে লাগিল।

অতিথি ত্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে আহার করিবেন, বাদার সকলেরও আহারাদি শেষ হইল। তথন ললিত-মোহন সেই ত্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বাজারে আদিলেন এবং ঠাহাকে একমন চাউল, চারিথানি বস্ত্র, নগদ ছইটি টাকা এবং মুটিয়া ভাড়ার জন্য কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। ত্রাহ্মণ অঞ্পূর্ণ নয়নে লগিতমোহনকে আনার্কাদ করিতে লাগিলেন, সে কথা শুনিবার নিমিত কোন অপেক্ষা না করিয়া ললিলতমোহন অস্ত দিকে চলিয়া গেলেন।

ললিতমোহনের অনুপস্তিতি কালে লক্ষার মাকে একবার বাহিরে আসিতে হইল। এক ভিথারিণী অনেক কণ হইতে, চারিটা পাতাবশিষ্ট অন্নের ানমিত্র অপেকা করিতেছিল। আহারের পর অনেক গুলি ভাত বাঁচিয়া গেল, সেই গুলি ভাহাকে দিবার নিমিত্র লক্ষার মা বাহিরে আসিল। যেগানে ভিথারিণা দাড়াইয়াছিল, তাহা অতি সঙ্কাণ পথ। লক্ষার মা আসিয়া দেখিল, সেই সঙ্কাণ পথে এক যুবা পাদচারণা করিতেছেন। লক্ষার মা সবিশ্বয়ে চিনিল, সেই যুবা রজনীকান্ত মিত্র। বাতায়নে অলক্ষ্যে কলিল, সেই যুবা রজনীকান্ত মিত্র। বাতায়নে অলক্ষ্যে কলিল, কোই বুবা রজনীকান্ত মিত্র। বাতায়নে অলক্ষ্যে কলিভবাবুর পরামর্শ ক্রমে সে ভাহাকে চিনিয়া রাথিয়াছিল। একণে লক্ষ্যার মা মুথ শ্ব গন্তার করিল এবং রজনীবাবুর দিকে দৃক্পাত না

করিয়া ভিথারিণীর নিকট ভাতের হাঁড়ি রাখিয়<sup>1</sup> দিয়া বলিল,—"দাঁড়াও তুমি, আবার ডাল তরকারী আনিতেছি!"

রজনীকান্ত নিকটন্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এই বাড়ীতে ললিভবাবু নামে একটা ভদ্ৰোক আছেন কি গা ?"

লক্ষার মামুথ তুলিল না। সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বলিল,—"হাঁ।"

সে আর কোন কথা না বলিয়া বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তরালে আসিয়া সে আপনমনে হাসিয়া ফেলিল, তাহাকে হাসিতে দেখিয়া সর্যূ জিজ্ঞাসিলেন,— "হাসিতেছ কেন দিদি!"

লক্ষীর মা বলিল,—"ইঁতুর <u>খাঁচায় চুকি</u>বার পথ খুজিতেছে :''

বে বাভায়ন দিয়া রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরয়ুর নরনে পাড়িয়াছিল, তাহার এদিকে একটা বাঁশের আলনা থাটান ছিল। লক্ষার মা তাহার উপর হুইথানি ভিজা কাপড় ছড়াইয়া দিয়া দেখার পথ বন্ধ করিয়াছিল। সরষ্কে সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে বারণ করিয়া আসিল। ভাল তরকারী লইয়া, লক্ষার মা আবার বাহিরে আসিল। দেখিল তথনও রজনীকান্ত সেই স্থানেই পরিক্রমণ করিতেছেন। লক্ষার মা পূর্ববং মুখ ভার করিল, এবং সেদিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

রজনীকান্ত আবার নিকটস্থ হটয়া বলিলেন,—
"চলিয়া যাইতেছ কেন ? দাঁড়াওনা; মান্থ্যের সহিত
কথা কহিলে, মানুযের গা পচিয়া যায় না।"

লক্ষীর মা দাঁড়িইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। রজনীকান্ত বলিলেন,—"তোমার সহিত ছুইটা দরকারী কথা আছে। দয়া করিয়া শুনিবে কি ?''

ভিধারিণী অনব্যঞ্জন লইয়া আশীর্কাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মীর না বলিল,—''আপনার সহিত কথনও জানা শুনা নাই; আমাকে বলিবার কথা আপনার কি আছে, ব্ঝিতেছিনা। আমি এখন বড় ব্যস্ত।"

রজনী বলিল,—"বেশ কথা আমি বলিব না। জানা ভানা কাহারও সহিত কাহারও পাকে না, জ্বমে হয়। তুমি মনে করিলেই আমার অনেক উপকার করিন্তে পার; তুমি যদি দয়। কর, তাহা হইলে একটা কথা তোমাকে জানাই; কেবল কথাটার উত্তরের জন্ম তুমি যাহা চাহ ভাহাই দিতে আমি সম্মত আছি।"

শক্ষীর মা বলিল,—"চাহিবার কথা এখন পাকুক।
টাকা কড়ি আমরা ছইহাতে বিলাইয়া থাকি, সে লোভ
দেখাইয়া কাজ নাই, আপনার উপকারের কথা
বলিভেছেন; কি করিলে আপনার উপকার হইবে সে
কথাটা আগে বলুন।"

রন্ধনী বলিল,—"তোমাদিগের সঙ্গে একটি ছনিয়ার দেরা স্থলরী আছেন ১''

''আছেন।''

"আমি তাঁখাকে একবার দেখিয়াছি'।"

"বড় অন্যায় করিয়াছেন। লুকাইয়া দতী-সাবিত্রী পরস্ত্রাকে দেখাব ১ই দোধ।"

"যে দোষ একবার করিয়াছি, তাহাই আর একবার করিতে চাহি: দোহাই তোমার, আমি পায়ে ধরিতেছি, ইহার উপায় তোমার করিয়াই দিতে হইবে:"

শক্ষীর মা গন্তীর ভাবে বলিল—"হইবে না। যদি কোন কথা থাকে, এথানে ভাহা বলিবার স্থান নছে। কথার দুরকার হইলে কলিকাভার বাসায় গিয়াবলা উচিত।"

দার রুদ্ধ করিয়া শক্ষীর মা ভিতরে চলিয়া গেল: দীর্ঘনিশাস ত্যাগ করিয়া রজনী প্রস্থান করিল।

শৈলিভবাবু তথনই একখানি গাড়ী সদর রাস্তায় রাথিয়া বাসায় আসিলেন, জিনিষপত্র গোছাইয়া লইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। স্থলবস্ত্রে দেহ সমাজ্য্র করিয়া ঝি, পাচিকা ও লক্ষ্মীর মার সহিত সর্যুবালা গাড়িতে উঠিলেন। টহল সিং ও ললিতমোহন গাড়ীর ছাদের উপর বসিলেন। সবিশ্বয়ে ললিতমোহন ও লক্ষ্মীর মা দেখিলেন, রঞ্জনীকান্ত ও তৎপশ্চাতে মতিলাল দ্বে দাঁড়াইয়া ভাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন! গাড়ী চলিয়া গেল।

## ষষ্ঠ পরিচেছদ।

সেইদিন সন্ধ্যার পর মতিলাল আহিরীটোলার বাসায় আসিয়া ললিতমোহনের সহিত সাকাৎ করিল। যে সময়ে সে আসিল, তথন লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত ছিল; মতিলাল আসিতেতে জানিয়াই সে পার্শ্বস্থারে গ্রার দারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল:ব্যস্ততা যেন মতিলাণেরই বেশা। সে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিল, অনেকরপ হিতৈষিতার কথা বলিল, অনেক সাবধানতার উপদেশ দিল, আপনার সততার অনেক পরিচয় জানাইল, নিগাৰ্পভাবে পরোপকারের জন্ম সে কষ্ট স্বীকার করিতেছে বালয়, সাপনাকে আপনি স্থগ্যতি করিশ এবং বাঁহাতে इरं এक नित्नत्र मक्षा नकरनत्र वामना भूगं रुत्र, रेम তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া অনেক ভরসা দিল: ললিভমোহন ভাহার কথার অমুমোদন করিলেন এবং ভাহাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলেন। মতিলাল বিদায় হইলে, লক্ষ্মীর মা দেখা দিল এবং বলিল,—''বাৰা আপনি এই মতিলালকে কিরূপ ব্বিতেছেন গ"

ললিতমোহন বলিলেন,—"অতি মন্লোক বলিয়াই

বুঝিতেছি; ইহার অভিসন্ধি খুব খারাপ, কিন্ত ইহার জন্যই রজনীকান্তকে পাওয়া গিয়াছে; মার সহিত দ্র হৈতেও একবার চকুর মিলন হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে এই মতিলালকে আমি তাড়াইতেছি না।"

শক্ষার মা বলিল,—"আমারও টিক সেই বিশাস।
আকই ইহার কথা শুনিয়া ব্রিলাম,এ যদি নিজে একবার
দিদি ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে পায়, তাহা হইলে
ভাহাকে অনেক কথা শিখাইয়া দিতে পারে; ইহাতেই
বুঝা যাইতেছে লোকটার মতলব নিশ্চয়ই খুব থারাপ।
এ লোকটাকে আমরা প্রথমে যে দিন কালীঘাটে দেখিয়াছি, তথনই বুঝিয়াছি ইহার মত ইতর লোক আর নাই।
আর এ বিষয়ে মতিলালের এত আগ্রহ দেখিয়াও আমার
বড়ই সন্দেহ হইয়াছে। এইরূপ নীচলোক যে পরোপকারের জন্ত এত ছুটাছুটি করিতেছে, ইহাতো আমার
কোন মতেই বোধ হয় না।"

গলিতমোহন বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। ইহার অভিপ্রায় যে মন্দ সে বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই; তুমি রজনীকান্তের সহিত একটু ভাল রক্ম আলাপ করিয়া লইতে পারিলে, মতিলালের যাতায়াত আমি বন্ধ করিয়া দিব।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আজে তাঁহার সঙ্গে প্রথম কথা কহিঃছি। আমার একবার দেখা হইলেই আমি ভাল করিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া লইব। তাহার পর কি ছইবে ?"

ললিওমোহন বলিলেন,—"ভাহার পর অবস্থা বৃঝিয়া কাধ্য করিতে হইবে।"

লক্ষীর মা চলিয়া আসিল।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি, যে কুলটার সহিত রজনী-কান্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মতিলাল তাহাকে অনেক কথা জানাইয়াছিল; তাহার সাহায্য অনেক সময়ই আবশুক। দেই কুলটা যখন শুনিয়াছিল, যে, রজনীকাস্তের সহ-ধর্মিণী বিশেষ আয়োজনে এতদিন পরে কলিকাভায় আসি-য়াছে, তথন জ্বোর মত তাহার সর্বনাশ করিয়া দেওয়াই উচিত। রজনীকান্ত কুলটার হাতেই আছে, সর্যুবালা তাহাকে কুলটার হাত ছাড়া করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি শক্ত শেষ করাই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মতিলাল ভাহাকে যে সমস্ত পরামর্শ জানাইয়া-ছিল,কুলটা সে সমস্ত সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া মনে করিয়া-ছিল: রজনীকান্ত **ছারা সরষ্**কে ভুলাইরা মতি**লাল** হাতে আনিবে এবং তাহার সর্বনাশ করিবে ইহা উত্তম পরামর্শ বলিয়া দে ব্ঝিয়াছিল। বিশেষতঃ এরূপ সংকার্য্যে মতিলাল একজন সিদ্ধহন্ত মহাপুরুষ। একপ কার্য্যে মতিলাল অর্থবায় করিতে অকাতর। যে নারী তাহার একবার মন আকর্ষণ করে, সে তাহাকে হস্তগত

না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার পর স্বামীর
চক্ষুতে সরযুবালার আর কোন মুল্য থাকিবে না। উপপদ্ধীকে ব্যাভিচারিণী জানিয়াই পুরুষে আদরে গ্রহণ
করে, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রহীনা বলিয়া সন্দেহ' হইলেও সামী
কথনও তাহাকে গ্রহণ করিতে সন্মত হয় না। রজনী
কাস্তকে আবশুক হওয়ায় মতিলাল সেই কুলটার শরণা
গত হইয়াছে

লক্ষ্মীর মা ও ললিতমোহন মতিলালের ভাবভঙ্গী আলোচনা করিয়া ঠিক এইরূপট সন্দেহ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে সংস্কল্প করিয়াছেন।

সর্যুবালার শ্যার নিকটেই কল্পীর মা শ্য়ন করিয়া থাকে। আজি কালীঘাট হইতে সর্যুবজ্ই প্রসন্ন মনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনে বজ্ই আশা হইয়াছে। যথন একবার দেখা পাওয়া গিয়াছে, তখন আবারও দেখা পাওয়া যাইবে। তাহার পর নিশ্চরট তিনি দাসীকে দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিন্তু তিনি কুপা করিয়া এখানে পদ্ধ্লি দিলেও বাবা লক্ষ্মীর মা আমাকে দেখা করিতে দিবেন না বলিতেছেন কেন্তু

ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে সর্যৃবালা ডাকিলেন,—
"লক্ষীর মা! ঘুমাইয়াছ কি দিদি!

লক্ষীর মা বলিল,— 'না কেন ডাকিতেছ ?''

সর্যু অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না শেষে
সাংদে ভর করিয়া জিজাসিলেন,—"তিনি আসিলে আমি
যদি দ্র হইতে, তাঁহাকে একটা প্রণাম করি, তাহাতে
ভোমাদের আপতি আছে কি ?"

লক্ষার মা বলিল,—''কিছু না। ছয়তো তোমাকে তাহাই করিতে বলিব; াকস্থ নিকটে যাইতে বা কথা কহিতে দিতে আমরা এখন চাহি না।"

় সর্যু বলিলেন,—"কৈন লক্ষ্মীর ম।! আমি তাঁহার জিনিস, যদি তিনি দয়া কার্য়া আমার সহিত একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, আমাকে নিকটে যাইতে আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তোমরা তাহা করিতে দিবে না কেন দিদি।"

কক্ষার মা বলিল,—''ভূমি তাঁহার জিনিয় সত্য, কিন্তু তিনিতো অনেকের জিনিষ।"

সর্যু বলিলেন,—''হইলেনই বা তিনি অনেকের; আমি দাসী, প্রভুর ইছামত কাজ কেন না করিব ?''

লক্ষীর মা বলিল,—''তাইতো করিতে ইইবে, দেই জ্যুইতো এত আয়োজন; কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে হইবে, বাজাইয়া লইতে হইবে, তাঁহার মতলব কি। কোণাকার জল কোথা গিয়া দাঁড়াইবে। এই সকল না ভাবিরা চিন্তিয়া কাজ, করিলে একেবারে গড়াইরা পড়িলে বড়ই অনিষ্ঠ হইবে।"

সরষ্ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"কিন্ত ইহাতে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে নাকি লক্ষীর মা।"

লক্ষীর মা বলিল,—"হয় হইবে, এত দয়ায় কাজ নাই
দিদি, ভিনি হয়তো কাহারও কেনা গোলাম, হয়তো
তোমাকে লইয়া একটা তামাদা করিতে চাহেন, হয়তো
তোমাকে একটা বিপদেই কেলিবেন, তাঁহাকে বিশাদ
নাই। আগে ব্ঝিতে হইবে, ভোমার প্রতি তাঁহার টান
পড়িয়াছে কিনা, আগে ব্ঝিতে হইবে, ভোমাকে হাতে
পাইলে, ভিনি কিরপ ব্যবহার করিবেন, আগে ব্রিতে
হইবে, তিনি তোমাকে স্ত্রী জানিয়া স্ত্রীর মত মর্য্যাদা
করিবেন কিনা, তাহার পর তুমি স্বহস্তে তাঁহার পা
ধোয়াইয়া সেই চরণামৃত থাইও, মাথার চুল দিয়া তাঁহার
পা মুছাইয়া দিও, কিন্তু এখন তুমি দিদি! উতলা হইতে
পাইবে না।"

সর্যু নীরব। এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,— "কাশীর টেলিগ্রামের কথা বাবাকে জানাইয়াছ কি ?"

লক্ষার মা বলিল,—"না। তিনি কোন কণা জিজাসা করেন নাই; অকারণ আমার একথা জানান ভাল নয় বলিয়া মনে হইয়াছে।"

সর্যু চিস্তা করিতে লাগিলেন; সর্যুর নামে কানী হইতে টেলিগ্রাম আগিয়াছে। দেওয়ান জীবনহারি

জানাইয়াছেন, রাণী মার শরীর ভাল আছে; তিনি তীর্থ প্রাটনে ষাইতেছেন। এ সংবাদ সর্যুবালা বড়ই অমঙ্গল স্চক বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া রাধিকাস্থন্দরী কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। এ স্থান হইতে জীবনের শেষ কাল পর্যান্ত ভাঁহার আর দিনেকের জন্মও স্থানাস্তবে যাইবার বাসনা ছিল না. তবে কেন তিনি সহসা ভীর্থ পর্যাটনের সংকল্প করিয়াছেন ! मत्रमृ व्वित्वन, निक्षप्रहे शाधिकाञ्चलती প्रात्वत व्यादिश কোন মতে শাস্ত করিতে পারিতেছেন না, নিশ্চয়ই তিনি যাতনায় ছট্ফট্ করিতে করিতে শিয়াকণ্টকী রোগের ভাগে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি হৃদখের হুঃসহ জালা নিবৃত্তির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তানে ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তায় আত্ম নিয়োজন করিতে কামনা করিয়াছেন। র্থা এ চেষ্টা। যদি মনের চেষ্টায় মনের গতি না ফিরে, यिन आश्रनाटक आश्रीन भाग्न कतिएक ना शासन, यिन হৃদয় হইতে প্রবৃত্তিকে স্বহন্তে ছিড়িয়া ফেলিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন উপায় নাই। বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন দৃষ্ঠা, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন কাৰ্য্য এবং বিভিন্ন চেষ্টা এ ব্যাপারে কোনই সহায়তা করিবে না। সর্যুর **বিদ্ধান্ত অভ্ৰান্ত**।

শুরুষ্ আবার ভাবিতেছেন, টেলিগ্রাম বলিভেছে,

রাধিকাঞ্চলরী ভাল আছেন; মিথ্যা কথা। তাঁহারই আদেশে দেওয়ানজি এইরপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছেল। যে আগুন তাঁহার প্রাণের ভিতর জলিতেছে, তাহাতে ভাল থাকার কোন সন্তাবনা নাই। আমার বোধ হইতেছে, এই অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তিনি কথনই ভাল নাই, কিন্তু আমাদিগকে অকারণ অস্ত্তার সংবাদ দিয়া ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই, এই জন্তই তাঁহার আদেশে দেওয়ানজি মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন, বড়ই চিন্তার বিষয়। এমন ধর্মণীলা প্র্যমন্ধী দেবী কথন ৷ আর দেখি নাই। ভগবন্। তাঁহার কেন এইরপ মতিভ্রম ঘটাইলে ?

আরে ললিতমোহন আমার পিতৃ স্বরূপ, অথবা গর্ভের সস্তান স্বরূপ, এমন পরোপকারী মনুষ্য আর কথনও হয় না,। তাঁহার হৃদধ্যের জালা নীরবে তাঁহাকে পুড়াইতেছে। মুথে তাহার কোনই প্রকাশ নাই, ব্যবহারে কিছুই বৃঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার মুত্তি, তাঁহার ভাব, সকলই বলিয়া দিতেছে যে, ললিতমোহন এখন আর দে ললিত-মোহন নহেন।

রাধিকাস্থলরী ও ললিতমোহনের মিলন হইলে কি
আছুত অতুলনীয় সম্বন্ধ হইত; কিন্তু কোন উপায় নাই;
কল্পনাতেও কোন পক্ষেরই তাগা ভাবিতে অধিকার নাই;
তবে কি হইবে ? এ আগুন নিবিবে কিসে?

সর্যু একটা দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিলেন। আবার ভাবিলেন, গুনিয়াছি ললিভমোহন চিরদিনই বঙ্গ পাপাসক্ত; কিন্তু আনরাতো তাহার কোন চিরুও দেখি নাই, কেবল দেবত্ব ও পুণ্যময়ত্বই তো দেখিতেছি। ফদি তিনি কথনও পাপাচরণ করিয়া থাকেন, সে পাপের কোনই প্রলেপ তাঁহার প্রাণে লাগে নাই, সে পাপ তাঁহার দেবত্বের একট্ও অপচয় করিতে পারে নাই। দেবতারা সময়ে সময়ে অতি গহিত কার্যা করিয়ারেছন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলা-প্রকাশ মাত্র। আমার বাবা যদি কথনও পাপ করিয়া থাকেন, তাহাও গাঁহার লীলা বলিয়া ব্রিতে হইবে।

রজনীকান্তের চিন্তায়,ললিতমোহন ও রাধিকাই লরীর অবস্থা আলোচনায় এবং নিজের ব্যাকুলতায় সমস্ত রাত্রিই সর্যুবালার নিজা হইল না। প্রত্যুবে একটু তন্ত্রা আগিলে, সর্যু স্বপ্ন দেখিলেন,—রজনীকান্ত দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অনা বর্ষণ করিতেছেন। সর্যু ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে শাস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটিত হইতেছেন। নিজার আবেশে তিনি বলিলেন,—"দাসী এতদিন সর্প্রিবা করে নাই বলিয়া অভিমান করিও না।"

লক্ষীর মা তাঁহার গা নাড়িতে নাড়িতে কি লপ দেখিতেছ দিদি!' বলিয়া সর্যুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। সর্যুউঠিয়া বসিলেন। অপ্রের আবেশে যে আনন্দের মোহ তাঁহাকে আছের করিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল। তথন সরয়ু অঞ্লের বস্তে বদনার্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

হুদয়কে শাস্ত করিয়া সরযু শয্যা ভাগে করিলেন শক্ষার মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

## দপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা দাড়ে দাতটার সমন্ত্র ললিতমোহন বাবুর বাদান্ন বাইবার অভিপ্রাধ্যে, লক্ষ্মীর মা দরজা পর্যান্ত আদিয়া দেখিল, এক যুবা সভ্ঞ নন্তনে ভাহাদের বাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহজেই লক্ষ্মার মা চিনিতে পারিল —দে যুবা রজনীকান্ত। নিকট্থ হহনা রজনীকান্ত বলিলেন,—"কালি, কালীঘাটে তোমাকে দেবিলাছিলাম।"

লক্ষার মা বলিল,—"আজি আবার এখানেও দেখি-তেছেন; এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ কেন বলুন দেখি ?"

রঙ্গনীকান্ত বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি ত্যোমার নাম শক্ষীর মাঃ তোমার নিকট আমার অনেক প্রার্থনা মাছে:"

লক্ষীর মা বলিল,—"অনেক যদি হয়, তবে এথন থাক, আমার অনেক কাজ।"

লক্ষার মামুখভার করিয়া প্রস্তানের উপক্রম করি-তেচে দেখিয়া রঞ্জনীকান্ত বলিলেন.—"তুনি আনার কথানা শুনিয়া যাইও না। আমি তোমাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিব, তুমি আমার কথা রাখ।" লক্ষীর মা বলিল,—"পথে দাঁড়াইয়া কথা হইবে না; আপনি ভিতরে আহ্মন।"

त्रधनौकां छ क्रांर्थ इटेलन; जाविष्यन यथन नत्रम হইয়াছে, তথন আর যাহা বলিব, তাহাও শুনিবে। শক্ষার মার সহিত রজনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন অপরিচিত যুবাকে দঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীর মা বাটাতে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াও, ললিতমোহন বাবুর আজা অমুসারে, পুরণ দোবে কোনও আপত্তি করিল না। দ্বারবানের ঘরের বিপরীত দিকে আর একটা থালিঘর ছিল, লক্ষ্মীব ্মা সেই ঘরে রক্ত্রনীকে বসাইল এবং বলিল,— বেশী কথা আমি ভাল বাসি না, অধিক আড়ম্বরে কাঞ নাই, আপনার মনের কথা আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কোন সঙ্গোচের প্রয়োজন নাই, কোন লোভ দেখাইলেও ফল হইবেনা। দেখিতেছি আপনি ভদ্ৰ-সন্তান, কাল কালীঘাটে একবার আপনি আমরে কাছে আসিয়াছিলেন, আজি আবার সন্ধান করিয়া আমাদের বাসাতে আসিয়া-ছেন, কাজেই আপনার কথা ভ্রনিয়া, উচিত উত্তর দেওয়া আবগুক। বলুন কি আপনার কথা ?"

রজনী ভাবিলেন, এ স্ত্রীলোকের নিকট কোনরপ বাজে কথা চলিবে না, বিশেষ তাঁহার প্রাণের যেরূপ ব্যাকুশতা তাহাতে গৌরচক্রিকাও ভাল লাগিতেছে না বলিলেন, — "কালি কালীঘাটে তোমাদের সঙ্গে যে সুন্দরীকে দেখিয়াছি তিনি কে ?"

লক্ষীর মা বলিল,—"একজন অপরিচিত পুরুষকে কুলবলোর পরিচয় কখনও বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না; তাহা জানিয়াও আপনার কোন লাভ নাই। আলে আপনাকে জানাথাকিলে, নাহয় পরিচয়ের কথা হইত।"

তথন রজনীকান্ত 'বলিলেন, — "লক্ষ্মীর মা! তুমি ক্রীলোক, স্বভাবত তোমাদের কোমল প্রাণ: তুমি বুঝিতেছ না, আমি এই প্রদারীকে দেখিয়া অবধি পৃথিবীর সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। তুর্মি দলা কর— আমাকে রক্ষা কর।"

লক্ষার মা বলিল,—"আপনাকে দয়া করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি যদি মেই সুন্ধরীকে একবার দেখিয়াই আহার নিজা ভাগি করিয়া থাকেন, ভাহা হইলে ব্ঝিতে হইবে যে আপনার প্রাণে কোন বল নাই। দৈবাৎ কোন স্থানগ্রী নজরে পড়িলে যে পুরুষ আন্থহার। হইয়া যায়, ভাহাকে বিধান করিতে নাই; সে হয়তো অনেকবার এমন আন্থহার। হইয়াছে, সার পরেও অনেকবার এইরপ আন্থহারা হইবে।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"কি বলিব লক্ষার মা! কি বলিয়া তোমাকে বুঝাইব ? তুমি নারী, পুরুষের মনের ভাব ভোষরা বিশেষ অমুমান করিতে পার বলির স্থগাতি লাছে; আমাকে বিশ্বাদ কর, আমি সত্য বলিতেছি লক্ষ্মীর মা! জীবনে রূপ দেখিয়াছি অনেক, কিন্তু এরূপ রূপ কথনও দেখি নাই। স্বীকার করিতেছি, লক্ষ্মীর মা! আমি বড় পাষণ্ড, কিন্তু সত্য বলিতেছি, এরূপ মত্তাইহার পূর্বের সামার আর কথনও হয় নাই। কি করিলে ভোমার বিশ্বাদ হটবে ? কি উপায়ে ভোমাকে আমার মনের ভার ব্যাইৰ ? কক্ষ্মীর মা! আমি ভোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জীবন গাকি বুনা।"

লক্ষার মা. মনে মনে বৃঝিল, ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে; ইঁহুর ঝাচায় পড়িয়াছে, বড়দীতে ফাছ বিধিয়াছে; বলিল,
—"আপনি এখন চলিয়া যান, আমার দক্ষিনীর পরিচয়ে আপনার পয়োজন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব আপনার মত অপরিচিত লোককে তাঁহার পরিচয় জানান উচিত কি না, আর এক দিন আসিলে আপনার কথার উত্তর শুনিতে পাইবেন। আলেই বলিয়াতি, আমাব এখন অনেক কাজ, আমি এখন আর দাহাইতে পারিব না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"যাইও না, লক্ষার মা।
ভারে একটা কথা না শুনিলে তোগাকে যাইতে দিব না।
তোমরা নিঃসহায় নহ, দরিদ্র নহ, আরু মন্দ চরিত্রের
লোকও নহ এথানে ললিত্যোহন বাবু নামে এক মহাশর

লোক পাশের বাটীতে রহিয়াছেন, তিনি তোমাদের সভিভাবক; তাঁহার সঙ্গেও নারবান আছে আরও লোক আছে।
তোমাদের এ বাটীতেও নারবান, তিন চারিজন স্ত্রীলোকও
আছেন; এরপ স্থলে নিতান্ত পাগল না হইলে, কখনও
কোন লোক কোনরূপ ছুই অভিপ্রায়ে আসিতে সাহস করে
না। সভাই লক্ষ্মীর মা! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে
এখানে আসি নাই, সভাই আমি অংঅহারা হইয়াছি।
সভা বটে তুমি আমাকে'এখানে আসিবার জন্ম ইঙ্গিতের
অমুমতি দিয়াছিলে; কিন্তু কেবল ভোমার দেই ইঙ্গিতের
উপর নির্ভর করিয়া এখানে হঠাৎ আনিতে কাহারও
সাহস হয়্ম না। আমি নিতান্ত পাগল না হইলে কথনই
এখানে আসিতে পারিতাম না।"

লক্ষীর মা বলিল,—"তাহা ব্ঝিতেছি। আপনি আসিয়াছেন বলিয়া, আমি বিরক্ত হইতেছি না। আসিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্ত এখন আর কথাবার্তা কহিবার সময় নাই; যখন একবার আসিয়াছেন,ভখন কট করিয়া আর একবারও আসিতে পারিবেন। অন্ত সময় আসিলে, আপনার সকল কথা ভানিয়া উচিত উত্তর দিব।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আর একবার কেন ? আমি আর দশবার আসিব, সারা দিনই তোমাদের বটিতে পড়িয়া থাকিব। ভূমি আমার প্রার্থনা শুনিয়া যাহা হয় একটা বাবস্থা এথনই কর। দেও লক্ষীর না! আমি একলা আসিরাছি, আমি ইচ্ছা করিলে, দশন্তন লোক সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতাম। আমার মনে কোনরূপ অত্যাচার বা অভদ্রভা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই; আমি অনুগ্রহপ্রার্থী হইরাই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

্ক্রীর মা বলিল,—"তা বেশ করিয়াছেন; কিন্তু
একটা কণা জিজ্ঞাসা করি, আপনি জানিয়াছেন, আমাদের টাকার জোর আছে, লোক জনও আছে। ইহাও
জানিয়াছেন যে আমরা মন্দ চরিতের লোক নহি। তবে
আপনি কোন্ সাহসে কুলের সতা মেয়েকে দেখিবার
ইছার এখানে আসিলেন গু

রঞ্জনী বলিলেন,—"ঠিক জিল্ঞাসা করিয়াই। আমি কোন কথা লুকাইব না। আমি অতি মন্দ চরিত্রের লোক, মন্দ লোকের সঙ্গেই বেড়াই, মতিলাল আমার বকু সে আরও মন্দ লোক; নামি জীবনে এ পর্যান্ত আনেক বাপ করিয়াছি, কিন্তু এখনও কোন কুলবালার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করি নাই। মতিলাল, আমাকে তোমার সঙ্গিনীর কথা বলিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল; তাহারই পরামশে আমি স্থান্দরীকে কালীঘাটে লুকাইয়া দেখিতে গিয়ছিলাম। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ব্রিয়াছি মতিলালের বণনা অপেক্ষা স্থান্দরীর শোভা অনেক বেশা। আমি দেখিয়া অবধি পাগণ হইয়াছি।"

লক্ষার মা বলিল,—"যদিই আপনি ঘটনাক্রমে কোন

স্থলরী কুলবালাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে দে জন্ত পাগল হওয়া বড়ই অন্তায় কপা; আবার তাঁহাকে দেখিবার আশায় যুরিয়া বেড়ান নিতান্ত দোষের কথা।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এ বিষয়েও লক্ষীর মা, একটু কারণ আছে: আমি যথন কালীঘাটে স্থলরীকে দেখিয়াছি, তথন স্থন্দরীও আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কুলবালা, আমাকে দেখার পর মুখ ঢাকিলা সরিয়া ষাইলেও তিনি পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনিও এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়াছেন। আমি তোমার নিকট অকপটে সত্য কথাই কহিতেছি। পুক্ষ মানুষ—আমার या 5 दिखारीन शुक्य मालूय--वन नच्चीत मा धरेक्षण रहेरन একটু ভরসা পায় কিনা ৷ আমি কাজেই ভরসা করি-য়াছি, একবার যথন দমা করিয়া দেখা দিয়াছেন-দেখিয়া-ছেন, তথন আর এফবারও দেখিতে, দেখা দিতে ইচ্ছা ২ইতে পারে। ইহার উপর তুমিও আমাকে এখানে আসিতে একটু ভরসা দিয়াভিলে; বুঝিয়া দেখ লক্ষার মা, এরপ ভূলে আমার আদা কি অভাগ ২ইগাছে ? আমি পাগল সংখ্যাছি সভা; কিন্তু ভূমি আমাকে দোধী মনে ক্রিতেছ, আমি বাস্তবিকও তত দোষ ক্রিয়াছি কি ?"

তথন লক্ষ্মীর মাবলিল,—"ঠিক কথা। আমিও দিদির মুখে এইকপ কথা শুনিয়াভি বটে।"

রঙনীকান্ত বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গাগ্রহে

জিজাসিলেন,—"তিনিও আমার কথা বলিয়াছিলেন কি ? বল লক্ষার মা ৷ তিনি আমার নিনা করিয়াছেন কি ?"

লক্ষার মা বশিল,—"সে কথার এখন আর কাজ নাই। এখনই যে ললিতমোহন বাবুর নাম আপনি করিতেছেন, তিনি বড়ই ভদ্রলোক। কোন পুরুষ এ বাটাতে আসি-বার উপায় নাই; আপনি আসিয়াছেন জানিলে, তিনি হয়তো সর্কাশ ঘটাইবেন; দূর হইতে দেখা হওয়ারও কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনি আজ চশিয়া মান।"

রশ্বনীকান্ত বলিলেন,—"চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু একটা কথা না ভূনিয়া যাইব না, দোহাই ভোমার, সভা বল, স্থলরী আমার সম্বন্ধে কি ব্যাছেন:"

ধিক্সীর মা বলিল,—"বলিয়াছেন, 'লোকটি বেশ বড়ই স্থানর; কিন্তু বোধ হয় অতিশয় তুশ্চরিত্র।"

রঙ্গনীকান্ত আবার বসিয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সত্যাই বলিয়াছেন, আমি বড়ই তুশ্চরিত্র, কিন্তু লক্ষীর মা ! তুমি স্থলারীকে বলিও, আমি এই কলন্ধ ধুট্য়া ফেলিব, আমি তাঁহার মুখের এই নিন্দা শুনিয়া, শুজায় মরিভেছি। এ তুর্ণাম দূর করা অতি সহজ কাজ। তাঁহাকে দেখিবার আশায়, তাহার মুখে স্থ্যাতি শুনিবার আশায়, আমি আমার চরিত্র ভাল করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি লক্ষ্মীর মা, আমি আর তুশ্চরিত্র থাকিব না।"

লক্ষীর মা বলিল,—"উত্তম প্রতিজ্ঞা। দিদি আরও ভানিয়াছেন, গরবিণী নামে একটা স্ত্রীলোকের আপনি কেনা গোলাম; তাহাকে ছাড়িয়া আপনি এক তিলার্দ্ধি থাকিতে পারেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া কালি আপনি কালীঘাট গিয়াছিলেন।"

রজনী আসনে বসিয়া বস্ত্র দারা মুখ ঢাকিয়া ফেলি-(नन। जातकक्षण भारत विनातन, -- "(क এ मकल कर्णा বলিয়াছে, তাহা আমি কানিতে চাহি না; কিন্তু কথা সকলই সতা। তোমার দঙ্গিনী আমার সম্বন্ধে এত সন্ধান লইয়াছেন, আমার প্রতি আগ্রহের সহিত চাহিয়াছেন, আমাকে স্থন্দর বলিখা মনে করিয়াছেন, এ সকলই আমারে আশার অধিক সৌভাগা। তাঁহাকে জীবনে মার দেখিতে পাই বা না পাই, সামি তাঁহার কাণে, আমার ছুর্ণামের পরিবর্ত্তে যুশ, সুখ্যাতি ঘাহাতে প্রবেশ করে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিব। আমি ছশ্চরিত্র নামের পরিবর্তে সচ্চরিত্র নাম তোমার মুন্দরী সঞ্চিনীর মুথ হইতেই বাহির করিব। আমার এ প্রতিজ্ঞা যদি আমি সফল করিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষার মা। বে আশায় আমি পাগল হইয়াছি, যাহা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি, সে সংক্রের সকল আশায় এই স্থানেই (শ্য ।"

লক্ষীর মা বলিল,—"বেশ কথা। আপনি যদি কুসংস্ত

ছাড়িতে পারেন, যদি বেখার প্রণয় ভূলিতে পারেন, যদি নেশা করার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সন্ধিনীকে, আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব। তিনি যখন আগনাকে স্থলর, স্পুক্রর বলিয়া-ছেন, তথনই আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি হৃশ্চরিত্র না হইলে, আপনার সম্বন্ধে অনেক নিন্দার কথা না শুনিলে, তিনি হয়তো আপনার জন্ম একটু ঝাকুল হইতেন। আপনি আমার কাছে সকল কথাই স্বীকার করিয়াছেন, আমাকে মনের বাসনা জানাইয়াছেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছেন; দিনির কথাও আমি শুনিয়াছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা সহুপায় না করিলে, আমার

র্জনী বলিলেন,—"লক্ষীর মা! তুমি যথার্থ তদ্র ছারের মেয়ে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ কলঙ্ক না মুছিতে পারিলে, আমার হইয়া কোল চেটা করাই তোমার উচিত নহে। আমি তোমার নিকট অভিশয় বাধিত রহিলাম। বলিও, কক্ষীর মা! তোমার হুন্দরী সঞ্চিনীকে বলিও, ধদি রজনীকান্ত সচ্চরিত্র হুইতে পারে, যদি রজনীকান্তের হুনাম প্রচারিত হুছ, তবেই বে আর একবার দ্র হুইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার কামনা করিবে; নতুবা এনরাধ্যের নাম এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না।" রজনীকান্ত বেগে প্রস্থান করিলেন।

## অফ্টম পরিচ্ছেদ।

আকাজ্জা প্রথমেই দমন করিতে নাপারিকে, ক্রমে অতিশয় বাড়িয়া যায়। সর্যু সত্যই কালীঘাটে রঞ্নী-কান্তকে প্রাণ ভরিষা দেখিয়াছিলেন; রজনীর ৫-চরি-ত্রতাবাইতর আচরণের কথা লক্ষীর মা উচ্চকে জানাইয়াছে। রূপভোগের আকাজ্ঞা, নৃতনত্ত্বের আকাজ্ঞা, রজনীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ঘুণিত সংসর্গ পরিত্যাগুনা করিলে, এ সাধু মিটিবার উপায় নাই। র্জনী স্তা স্তঃই সাব্ধান হইয়াছেন। তিনি•প্নর নিনের মধ্যে তুইবার গ্রবিণীর বাটাতে গিয়াভিলেন, কোন বারই তিনি অতালকালের শেশী সেখানে অংশকা করেন নাই: সে পাপিষ্ঠা ভিরস্কার করিরাছে, অভিযানের অভিনয় করিয়াছে, কলহ করিয়াছে, রজনীর বিরক্তি বাড়িয়া গিয়াছে: তিনি এক কালেই দে স্থান পরিত্যাগ ক্রিয়াছেন, সঙ্গিগ্র আর তাঁহাকে বড় একটা দেখিজে পায় না। মতিলাল আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না; সে ল্লিডমোহন বাবুর নিক্ট আসিয়া, রজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পাবেন নাই।

মতিলাল চিম্ভাকুল; কি হইল! এতটা আগ্লোজন শেষে কি মাটি হইল ? এমন শিকার শেষে কি হাত **২ইতে ফদ্কাইয়া গেল ? রজনী এখানেও আ**দে না. বাটীতেও আদে না, যেখানে তাহার আড্ডা দেথানে ও ষায় না, অপচ সে কলিকাভায় আছে জানিতে পারিতেছি কি করিতে কি হইল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না গরবিণীও বড়ই চিস্তাকুল: রঞ্জনীর অন্তগ্রহে সে স্বচ্ছলে জীবনপাত করে; তাহার স্থায় ইতর লোকের, আশাতীত হথের আয়োজন রজনী করিয়া দিয়াছেন। সর্যুর আগমনে ভাত হইয়া সে তাঁহার সর্বনাশ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, মতিলালের সহিত ভয়ানক চক্রান্ত করিয়াছিল। সরষূর ভাল মনদ কিছুই হইল না। লাভেঃ মধ্যে, রজনী হঠাং ভাহাকে ত্যাগ করিলেন। বড়ই বিপদের কথা। সে মতিলালকে এই সকল ছর্বিপাকের মুলাভূত বলিয়া নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সপ্তাহ্বদের মধ্যে, রজনা প্রায় প্রতিদিন অতি সাব্ধানে অত্যের অলক্ষিত ভাবে, সরষূর ভবনে আসিয়া লক্ষ্মীর মার সহিত' দেখা করিয়াছেন। অনেক-কণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়াছেন, একদিন দৈবাৎ, অথবা লক্ষ্মীর মার ষড়যন্ত্রে, রজনীকান্ত উপরের বারেণ্ডায় সরষূকে দেখিতেও পাই য়াছেন। সেদিন সরষূ বেশ-ভূষার অতিশর পারিপাট্য

করিয়াছিলেন। সেদিন সর্যু রজনীকে দেখিয়া,
লক্ষায় মুখ নত করিয়াছিলেন; সেদিন সর্যুর মুখে
আনন্দের রেখা সমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। রজনীর
মন্ততা যদি আরও বাড়িবার সন্তাবনা থাকে, তাহা হইলে
নিশ্বন সেদিন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

রজনা জানিতেন, মতিলাল অতি মন্দ লোক;
ইহাও তিনি জানিতেন, যে রজনীকান্তের অংশীদার
ইইবার জন্মই দে এত আয়োজন ঘটাইতেছে। এই
স্বন্ধীকে, এই কুলবালাকে সেরপ জঘন্ত লোকের সহিত
পরিচিত করাইতে রজনীর ইচ্ছা ছিল না । যদি প্রেমের
বন্ধনে, যদি উভর পক্ষের ভালবানার গ্রন্থিতে, সর্যুর
সহিত আলাপ ঘটে, তাহা ইইলে রজনী তাঁহার মিকট
আয় নিবেদন করিবেন; নতুবা সে স্বন্ধরীর আশা তাাগ
করিয়া তিনি চির বিদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাই রজনীর
দৃঢ় সংক্রা। এই জন্ম আপনাকে সেই স্বন্ধীর যোগ্য
করিবার অভিপ্রায়ে, রজনী আপনার স্বভাব-চরিত্র
সংশোধন করিতে প্রব্রহইয়াছেন; বাক্য ব্যবহার সংযত
করিতে অভ্যাস করিতেছেন

একদিন মধ্যাহ্ন কালে, রজনী সর্যুদ্ধ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হুটলেন। নিয়তলের যে পার্শ্বের ঘরে আমরা তাঁগাকে সেদিন দেখিয়াছিলাম, ষতক্ষণ আসিয়া লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে না ডাকিত, ততক্ষণ সে ঘরেও তিনি যাইতে পাইতেন না, তাঁহাকে পূরণ দোবের নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। দেদিন শক্ষার মা, তাঁহাকে একটু আদরের সহিত দেই ধরে আনিলা বসাইল। রঞ্জীকান্ত জিজাসিলেন,—"নক্ষার মা। এগনও কি তোমার সঙ্গিনী আমাকে ছুম্চরিত্র বৃধিয়া মনে করেন ?"

লক্ষীর মা বলিল, "না: আপনার সভাব ভাল হৈতেছে, এইরূপ সংবাদই দিদি জানিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছি, আপনি আমার দিদির লগু বাস্তবিকট পাগল হইয়াছেন; কিন্তু কেবল রূপ দেখিয়াই যে মত্রতা ভাহা বড়বেনী দিন থাকে না। আপনার এই যে অনুরাগ, ইহা হয়তো অতি অল্লকালেট শেষ হইবে। ভখন আমার দিদিয় জাতি যাইবে, ধর্ম বাইবে, সর্মনাশ হইবে; এই ভয়ে আমরা এই স্থানে এ বাপোরের শেষ করিয়া দিতে ইচছা করিয়াছি।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এমন আশঙ্কা কেন করি-তেছ লক্ষীর মা! বল এজন্ত আমার আবার কি প্রমাণ দেওয়া আবশুক ?"

লন্ধীর মা ভিজাদিল, "কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন দ"

রঞ্জনী বলিলেন,—"আমার বিষয়-সম্পত্তি যাহ। কিছু আছে, সমন্তই আমি তোমার দিদির নামে রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগ্রহাধীন হইতে পারি।"

"আর ?"

রজনী বলিলেন,—"আর একরার্ দিয়া যাবজ্জীবন ঠাহার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি।"

नकांत्र मा विनन,-"आत ?"

রজনী বলিলেন,—"আর কি করা যাইতে পারে, মামি বুঝিতেছি না। তুমি যাই। আবশুক বলিবে, আমি তাহা করিতে পারি।"

গন্ধীর মা বলিল,— "তবে দেখিতেছি আপনি কিছুই পারেন না। তুঠ বিষয় আশরের লোভ দেখাইয়া আমার দিদিকে হাত করিতে পারিবেন না। আর আজ্ঞাধীন থাকার কথা বলিতেছেন, আমার দিদির মত সর্বস্তিণে গুণবতী, নিখুঁত স্থানরী মনে করিলে, অনেক রাজ্যাজেশরকেও আজ্ঞাধীন করিতে পারেন। বুঝিতেছি, আপনি চিরদিন টাকা দিয়া বেগ্রার প্রণয় কিনিয়া আদিতেছেন, চিরদিন ছকুম তামিল করিয়া, ইতর প্রীলোকের ভালবাসা ভোগ করিয়া আদিতেছেন; কার্জেই আপনি তাহার বেশী আর কিছু বোঝেন না। এই স্থানে এ বিষয়ের শেষ করিয়া দিন, আর এ কণা কহিয়া কাজ নাই। এ আশায় আপনি আর আমাদের বাটাতে আদিবেন না।"

রজনীকান্ত স্পষ্ট জবাব গুনিয়া কি উত্তর দেওয়া উচিত, সহসা তাহা হির করিতে পারিদেন না। সতাই তো, সম্পতির লোভেইতর স্ত্রীলোকেরাই আমুগতা করে, সতাই তো তাহারা পুরুষকে অধীন করিয়া গৌরব অমুভব করে; কিন্তু আর কি বলিলে নিজের দৃঢ়তা ব্যক্ত হইবে, কি করিলে প্রাণের আকর্ষণ বুঝান ধাইবে, তাহা রজনী-কান্তের ননে আসিল না। তিনি নীরব, অধামুধ।

শক্ষীর মা আবার বলিল, — "আপনি ভালবাদেন নাই — আমার দিদিকে আপনি চিনিতে পারেন নাই।"

রজনাকান্ত বলিলেন,—"আমি খুব বুঝিয়াছি। তাঁহার সরণতা দেখিয়া তাহার অংশ্য গুণ গুনিয়া, তাঁহার রূপ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি,—তিনি স্ত্রাঞ্জাতির অলফার। যে পুরুষ তাঁহাকে আপনার বলিয়া গৌরব করিতে পাইবে সেই এজগতে ধন্তা।"

শক্ষার মা বলিল,—"তাহা যদি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার দিদিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেন; তাহাহইলে, তাঁহাকে অন্তর্মপে গ্রহণ না করিয়া পত্নীর্মণে গ্রহণ করিবার পরামর্শ করিতেন —তাহা হইলে উাহার সহিত পাপের সম্বন্ধ না ঘটাইয়া, ধর্ম্মের সম্বন্ধ ঘটাইতে আপনি ব্যাকুল হইতেন; তাহা হইলে তুচ্ছ ধন-সম্পত্তি রেচ্ছেইরী করিয়া দিবার কথা না বলিয়া, আপনি তাঁহাকেও ধর্ম্মতঃ আপনার অংশিনা করিবার ব্যবস্থা করিতেন; আর তাহা হইলে, আপনি তাঁহার আজ্ঞাধীন দাস হইবার প্রস্তাব না করিয়া, তাঁহাকে চরণ সেবিকা দাসী বলিয়া স্থির করিতেন। রজনী বাবু! আপনি ভূল ব্ঝিয়াছেন, আপনি ব্ঝিতে পারেন নাই যে, এই কুল-বালা কুবেরের ঐর্থনা দিলেও ধর্ম ছাড়িতে পারে না। ধর্মের পথ দিয়া আমার দিদিকে পাইবার জ্লভা ধ্দি আপনি চেটা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনার আশা সকল হইত।"

রজনী বলিলেন,—"লক্ষার মা ! তুমি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছ। এইরূপ দৌভাগ্যের কল্পনাও আমার মনে হয় নাই। আমি স্থির করিয়াছিলাম, বিবাহিতা স্ত্রীর অপেকাও অধিকতর এক প্রাণ হইয়া তোমার দিদির দহিত জীবন যাপন করিব। বিবাহের কথা মনে করিতে বা মুখে আনিতে আমার সাংস্ক্র নাই। আফি শুনি-য়াছি, তোমার দিদি সধবা, তাঁহাপ্ন স্বামী নিরুদ্দেশ: সধবা নারীর বিবাহ হয় না। এসকল কথা আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাইবার দৌভাগা আমায় কথনই ঘটিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বল লক্ষার ম) বল। যদি কোন উপায় থাকে আমি এখনই তাঁহাকে সমাজের সম্মুখে, নারায়ণের সম্মুখে, ত্রাহ্মণের সম্মুখে, সকল অফুটানের সহিত, ধর্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। অনুমতি কর শঙ্গীর মা। আমাকে কুতার্থ কর্ আমাকে আদেশ দেও, আমি এখনই সকল আয়ো-জন করি ."

শক্ষীর মা বলিল,—"সতা বটে, আমার দিদির এক-বার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বামীর সহিত কথনই মিলন বা আলাপ হয় নাই, তাঁহার কোন সন্ধানও নাই; এ অবস্থায় অবিবাহিত। কুমারীরূপে দিদির পুনরায় বিবাহ দেওয়া ঘাইতে পারে, একথা সকল পণ্ডিতেরই মত।"

রজনীকান্ত বলিলেন,— "পণ্ডিতের মত হউক বা না হউক, তোমরা সন্মত হইলে, আমি চরিতার্থ হই। এখন বল লক্ষীর মা! কি করিতে হইবে ? ললিতমোহন বাবুর চরণ ধরিয়া যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমি তাঁহারই নিকট যাই না কেন ?"

লক্ষীর মা বলিল,—"আপনার কিছুই করিতে হইবে না। 'আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব; কিন্তু আপনিও বিবেচনা করিয়া দেখুন, পর স্ত্রীতেই আপনি তিরদিন অনুরক্ত। নিজের স্ত্রী জানিলে, আপনার হয়তো সকল অনুরাগ উড়িয়া ষাইবে। তখন আমার দিদির চর্দশার সীমা থাকিবে না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"বড়হ বুণা সন্দেহ করিতেছ।
দেখিতেছ না লক্ষ্মীর মা! আমি ভোমার দিদিকে বারেক
দেখিতে পাইবার আশায়, জীবনের যত কু-অভ্যাস, যত
কু-প্রবৃত্তি সকলই ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি যে কলিকাতায়
আছি ইহা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও জানে না; অথচ
আমি প্রতিদিন এখানে না আদিয়াও থাকিতে পারি না।

আমি তোমার দিদিকে দেখিতে পাই না, তাঁধার সহিত কথা কহিতে পাই ন', তথাপি আমি এই স্থানেই আদি। আমার মনে হয়, যেথানে তিনি আছেন, সে স্থানের নিকট থাকিলেও আমার জীবন আনক্ষম হইবে। লক্ষীর মা! আমি বাস্তবিকই অবিশ্বাসী লোক, আমার অতীত জীবন কেবল পাপময়; একপ বাক্তিকে তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ভাজনই যদি না হইতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার বুণা এ জীবন ধারণ।"

রজনীকান্তের চকুতে জল আসিল; তিনি অধামুথে, মুথে কাপড় দিয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষীর মা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, বলিল,—"হুঃখিত হইনেন না; বড় বিষম কার্য্যে আমরা উন্নত হইতেছি। এরপ স্থলে নানা প্রকার সাবধানতা আবশুক, আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব, আপনি এখন একবার বাবার সহিত দেখা করিয়া ধান। ধাহা বলিতে হয় আমি বলিব, আপনার কেবল দেখা করিলেই হইবে।"

কিশ্বৎকাল পরে মহোল্লাসে রজনীকান্ত পলিতমোহন বাবর বাসায় প্রবেশ করিলেন।

## নবম পরিচেছদ।

রজনাকান্তের অনাদরে গরবিণী বুঝিয়াছিল যে, রাগ করিয়া থাকিলে, অভিমান দেখাইলে, অবগ্রই ঘুরিয়া ফিরিয়া রজনীকান্ত তাহার নিকট আসিবেই আসিবে: কিন্তুরজনী আর দেদিকে গেল লা। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে মুখের অভিমান আর রাথিলে চলেনা দেখিয়া, গর্ষিণী রজনীকান্তকে ধরিবার জন্ম ব্যস্ত হইল। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা, ভাহার পর নিজে দে রজনীর সন্ধান করিল; কিন্তু ফল কিছুই হুইল না। যাহার কুমন্ত্রণায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সে মতিলালও আর দেখা দেয় না। তথন গরবিণীর এক মাদী বিস্তর 6েষ্টা করিয়া রজনীকান্তের সহিত এক দিন দেখা করিতে পারিল; দেখায় ফল কিছু হইল না। রজনী বলিয়া দিলেন, "গরবিণীর সহিত তাঁহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। সে তাঁগার পত্নীও নহে, অথবা তিনি তাখার কোন ক্ষতিও করেন নাই। সে পুর্বেষ যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। যতদিন তাহার নিকট রজনীব যাতায়াত हिन: उउमिन डाशांक वावशकाधिक व्यथीनि निमाह्मन, স্থভরাং দেজ্ঞ তাঁহার উপর কোন দাবি দাওয়া স্বাসিতে পারে না।" মাসী অনেক অন্তনয়-বিনয়, কাঁদা কাটা করিয়াছে। একবার গরবিণীর সহিত সাক্ষৎ করিবার অনুবোধ করিয়াছে; কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

তথন গরবিণী নিরুপায়। সে বুঝিল, রজনী আসনার ন্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াছে এবং স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে উপেকা করিয়াছে; আর বুঝিল, মতিলাল যে সকল পরা-মর্শ করিয়াছিল, সে সমস্তই মিথাা! সে-ই ষড়যন্ত্র করিয়া রজনীকান্তকে হাতছাড়া করাইল। তথন সর্যূ ও মতি-লাল উভয়েরই সর্বনাশ করিতে গ্রবিণীর সংকল্ল হইল।

মতিলালও আর রজনীকান্তের সাক্ষাৎ পায় না। সে যে যে রপ আয়োজন মনে মনে স্থির করিয়াছিল, তাহার কোনই স্থােগ ঘটিতেছে না দেখিয়া বড়ই বিরক্ত, হইল। সেও ব্রিল, রজনী সাপনার স্ত্রীকে চিনিয়াছে এবং তাহাকে পাইয়া মঞ্জনতই ভূলিয়াছে। সে স্থির করিল, রজনী বড় অক্তক্ত। সে মাঝে পড়িয়া সকল ব্যবস্থা না করিলে, রজনী কথনই স্ত্রীর সন্ধানও পাইত না। তাহার ইচ্ছা হইল, যেরূপে হউক, সর্যুকে রঞ্জীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে।

বিনা দোষে, সজ্ঞাতসারে চারিদিকে সরযুবালার শক্র বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সরযুবড় স্থী। লক্ষার নার মুথে তিনি শুনিতে পাইতেছেন, রজনীকাস্ত ির্দ্ধের,—রজনী-কাস্ত সচ্চরিত্র, আরে রজনীকাস্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, সংসার পাতাইতে প্রস্তা এত আশা, সরযু বালার ছিল না, আশার অধিক ফললাভ করিতে পাইলে, কে না স্থী হয় ? কিন্তু এত স্থথের মধ্যেও বিষম ছঃথের ছায়া, সরযুবালাকে অনেক সময় উদ্বিগ্ন ও আকুল-চিত্ত করিতেছে। রাধিকাস্থন্দরী অসুস্ত; তীর্থ পর্যাটনে গিয়া-ছেন, আর কোন সংবাদ নাই, সংবাদ প্রাপ্তির কোন উপায়ও নাই। ললিতমোহনের আকার-প্রকার দিন দিন অধিকতর বিষাদপূর্ণ হইন্টেটে। উত্তরোত্তর ললিত-মোহন সকল ব্যাপারে বীত শৃহ ও উত্তমবিহীন হইলে-ছেন; উভ্রের পরিশাম কি ছইবে ? এ চিন্তা বাস্তবিকই ভ্যানক।

রজনীকান্তের যাতারাত সমানই চলিতেছে; কিন্তু
সরযূর ব্যাকুলতা অত্যধিক হইলেও এবং রজনীর আগ্রহ
অতি প্রবল হইলেও লক্ষ্মীর মা এখনও পরস্পারের সাক্ষাং
ঘটিতে দেয় নাই; এখনও সে বড়শিতে মাছ গাঁথিয়া
খেলাইতেছে, যাহারা মাছ ধরিতে জানে, তাহারা খেলাইতেই ভাল বাসে।

বিবাহের পরামর্শ ছয়দিন হইতে চলিতেছে; রজনী দে জন্ম প্রতিদিনই বার বার লক্ষ্মীর মার নিকট অফুনয় ও প্রার্থনা করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা একটা একটা ওজর করিয়া কেবল কাল কাটাইতেছে।

আর চলে না। রজনীকান্তকে আর কথায় ঠেলিয়া

রাধা বাদ্ধ না। অনেকদিনের ধাতায়াতে, অনেক দিনের কথা-বার্ত্তায় এবং অনেক দিনের বিসংবাদে রজনীকাস্ত সকলের পরিচিত্না হইলেও সে বাটার ঘনিষ্ঠ আগ্রীয় হইয়া উঠিয়াছেন লক্ষার মার উপরে তাঁহার জোর করিয়া কথা বলিবার অধিকার হইয়াছে। রজনীকাস্ত মাজি লক্ষার মার সহিত বিষম ঝগড়া করিবার অভি-প্রায়ে, ললিতমোহন বাবুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিবার অভি-প্রায়ে, দরযুবালার আলেয়ে আসিয়া উপস্থিত।

বেলা তথন তিন্টা। আষাঢ়মাস স্থৃতরাং দিনের এথনও অনেক বাকী। সমস্তদিন মুখলধারে বৃষ্টি পড়ি-তেছে। এখনও অনেক বেলা আছে, মেঘের জ্ঞাতাং বুঝা ঘাইতেছে না। এইরূপ অসময়ে গাড়ীতে করিয়ার রুলনীকান্ত সরযুবালার দারে উপস্থিত হইলেন। পুরণ দোবে সমাদরের সহিত তাঁহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। লক্ষীর মাও সঙ্গে সক্ষে আসিয়া দেখা দিল।

রজনী বলিলেন,— "লক্ষার মা! অকারণ মাতুষকে কট দিলে, কেবল নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দেওয়া হয়, লাভ কিছুহয় না।"

লক্ষীর মা বলিল,— "আপনি বড় মামুষ, এইক্সপ আসা যাওয়া আপনার কটুবই কি ! ইহাতে যদি কটুবোধ করেন, তাহা হইলে না হয় আর আসিবেন না।"

इस्की वनिरमन,—"তाहाह श्रित । जूमि **ठिक क्था**ह

বলিয়া, আর আদিব না: শুনিতে পাইবে লক্ষীর মা!
তোমার নিষ্ঠুরতায়, তোমার দিদির নির্দ্ধিতায়, রজনীকান্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার মত অধম মরিয়া
গেলে, কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু ভগবান্
দেখিবেন, নর হত্যার পাপে তোমাদের ছুই জনকেই পাপী
হুইতে হুইবে।''

শক্ষীর মা বলিল,—-"আপনি মরিয়া পাপের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন, কিন্তু আমার দিদি ঠাকুরাণীর গতি কি হইবে ? তিনি তে আপনাকেই মন-প্রাণ সকলই দিয়া বিসিয়া আছেন, আর তো তাহা ফিরিবার উপায় নাই। রাগের ভরে তাঁহাকে বিবাহের পুর্বেই বিধবা-করিবেল, আপনার নিষ্ঠুরতা না হইয়া পুণ্য হইবে নাকি ?"

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"লক্ষার মা!
এত মিথাা কথাও তোমার পেটে আছে ? আমি তোমার
দিদির জন্ত পাগল , কয়দিন ইইতে তুমি বলিতেছ,
তিনিও আমার প্রতি অনুগাগিণী। তবে লক্ষার মা!
তুমি আমাদিগের বিবাহ না ঘটাইয়া মজা দেখিতেছ
কেন ?"

লক্ষার মা বলিল,—"বিবাধ তো হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়; যথন কথা বার্ত্তা ধার্য্য ইহয়া গিয়াছে, তথন আর বাকী কি আছে ? আপনি সে জন্ম এত উতলা হইতেছেন কেন জামাই বাবু। এই দারণ ব্যাকালটা কাটিয়া যাউক না, তাহার পর যাহা হয় করিলেই হইবে।"

তথন রজনী, আরও নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—
"তোমার পায়ে পড়ি লক্ষীর মা! আর একদিনও বিলম্বের
কথা বলিও না ৷ আয়োজন হইয়াছে, ললিত বাবু মত
দিয়াছেন, তুমি আমাকে কয়দিন হইতে জামাই বাবু
বলিয়া ডাকিতেছ, উভয় পঞ্জের কুলের মিল হইয়াছে,
সর্যুবালা রূপা করিয়া শেশ্বত হইয়াছেন, আর আমি
পাগল হইয়াছি! ইহার পয়েও আর বিলম্বের কথা
বলিলে, আমার বুকে ছুরি মারা হয়৷"

লক্ষীর মা নিক্তর।

রজনী আবার বলিলেন, "কণা কহিতেছ না ধকন ? লক্ষীর মা! তুমি প্রিচারিকা নহ, তুমি দাসী বা ঝি নহ; তুমি অভি গাবিকা, আত্মীয়া। তুমি আমাদের স্বজাতীয়া, বয়সে বড়। আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, লক্ষীর মা! সামাকে রক্ষা কর, আর কই দিও না।"

তথন শক্ষীর মাহার টানিয়া, অনুচচ স্বরে বলিল,— "আছে।।"

আর কোন কথা লক্ষার মা বলিতেছে না দেখিয়া, রঙ্গনী সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা কি লক্ষার মা! তাহার পর আর কি বলিবে লক্ষার মা বল! চূপ করিয়া থাকিও না।" লক্ষীর মা বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে উপরে আহন। আমি ললিতমোহন বাবুকে ডাকিয়া আনাই; যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজিই শুভকর্ম শেষ করিয়াদিব; কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি এ কয়দিনই আপনাকে বলিতেছি, যদি আপনার দোষে, আমার দিদিকে একটা দার্ঘনিখাস ফেলিতে হয়, তাহা হইলে, আপনার কাণ মলিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিব।"

্রজনী বলিলেন,—"আর বঁদি প্রাণপণ স্বত্বে আমি উাহাকে আনন্দে রাখি, তাহা ১ইলে আমার কি পুরস্কার হইবে ?"

লক্ষ্মীর মা বলিল, -- "চিরদিন আমার একটী বাঁদর পৃষিক্তে সাধ ছিল; তাহা হইলে বুঝিব আমার লক্ষ্মী বাঁদর বেশ পোষ মানিয়াছে। তাহাকে ভাল করিয়া ক্লা থাইতে দিব।"

উবেজিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, আশায় উৎফুল হইয়া,
লক্ষীর মার সহিত রজনীকান্ত উপরে উঠিলেন। আজ
দেই সরযুবালা সেই শোভাময়ী অপ্সরা, রজনীকান্তের
পদ্ধী হইবেন কি 🕈 রজনী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,
নারায়ণ! এই ক'র, যেন লক্ষার মার মন বদলাইয়া
নায়ায়।

এক ত্দজ্জিত কক্ষ মধ্যে প্যাক্ষের উপর রজনী-কাস্তকে বসিতে বলিয়া শক্ষীর মা চলিয়া আসিল। রজনী ভাবিতে লাগিলেন, অনতিদ্রে কক্ষান্তরে হয় তো এই ভিত্তির বিপরীত দিকে, তাঁহার হৃদয়ের দেবী, বিদয়া আছেন; তিনি দেই গুণবতীর নিমিন্ত ষেরপ ব্যাকুল হইয়াছেন, সে দেবীও কি তেমন না হউক, তার শত ভাগের এক ভাগও আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন ? লক্ষীর মা বলিয়াছে, তিনি রজনীকে সচচরিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি রজনীকে প্রেমিক বলিয়া স্থির বুঝিয়া-ছেন এবং তিনি ইচ্ছাপুর্প্রেক রজনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষীর মা গেল কোপা! আয়োজন সকলই স্থির হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় প্রস্তুত আছেন, তিনি বলিয়া রাথিয়াছেন যে কোন দিন গোধুলী লগ্নে বিবাহ হইতে পারে; তবে লক্ষ্মীর আ কি ব্যবস্থা করিতে কোথায় চলিয়া গোল ?

তথন বাহিরে অলফারের ঝনৎকার রজনীর কর্ণে প্রবেশ করিল, রজনী চমকিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষীর মা, এক সর্বালঙ্কার বিভূষিত-কায়া, অবস্তুঠনবতী যুবতীর হাত ধরিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী কম্পমানা এবং রোদনজ্বনিত কণ্ঠাবরোধ হেতু ক্ষ-খাসা।

রজনী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তথন কি বলিতে হইবে, কি করা উচিত, কিছুই তাঁহার মনে হইল না। লক্ষীর মা বলিল,—"জামাই বাবু! যাঁহাকে দেখিয়া, যাঁহাকে পাইবার জন্ত, আপনি এতদিন ব্যাকুল হইয়াছেন, ইনিই সেই তিনি। ইনি আপনারই বিবাহিত
পদ্মী—৮চক্রমোহন বাবুর কন্তা সর্যুবালা।" রজনী
কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শ্যার উপর বসিয়া পড়িলেন।
লক্ষীর মা আবার বলিতে লাগিল, "সকলেই জানিতে
পারিয়াছিলেন, ইনিও বুঝিয়াছিলেন যে, আপনি ইহার
স্বামী."

রজনী বলিলেন,—"আমার হৃষ্কৃতির সীমা নাই আমি কেমন করিয়া সর্যুর নিকট আজ মুধ দেখাইব ?"

লক্ষার মা বলিল,—"এ কথার উত্তর আমি জানি
না। চিনিয়াছিলেন বলিয়াই দিদি আপনাকে দেখিয় ভিলেন—দেখিতে দিয়াছিলেন; আমরাও আপনাকে টিনিয়াছি বলিয়াই এতদিন আসিতে দিয়াছি। আপনার হঃখিনী ত্রী আপনার সমূথে।"

তথন সরষ্ রোদনে অন্ধপ্রায় এবং উৎসাহে সংজ্ঞানপ্রায় হইয়া রজনীকান্তের চরণ সমীপে পড়িয়া গেলেন। লক্ষীর মা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল বাহিরে আদিবার সময় গে ঘরের দরকা টানিয়া দিয়া আদিল।

## দশম পরিচেছদ।

পরদিন মধাাহুকালে ললিতমোহন একাকী তাঁহার বৈঠকথানায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কর্ত্তব্যের সমাপ্তি নাই; এ জীবন কেবল কর্ত্তব্যেরই সমষ্টি। এই কর্ত্তব্যের অবদান কবে, কোথায় হইবে তাহার স্থির নাই। কার্য্যের সমাপ্তি করাই আবশ্রক, তাহাতে পরিণাম কি হইবে সে চিন্তা স্করিবার জন্ম অপেক্ষা করা অনাবগ্রক। ছঃখিনী সর্যুর মনোর্থ সিদ্ধ হইয়াতে। আমার প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হইয়াতে। আর আমি এথানে থাকি কেন ৪

সর্ব্র স্বামী-সন্মিলন ঘটিলেই ললিতমোহন এথানে আর পাকিবেন না স্থির করিয়াছেন। কোথায় ঘাইবেন বা কি করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না; কিন্তু আসন্ধিযুক্ত হইয়া, আর কোন কর্ত্তবার ভার স্বন্ধে লইবেন না, ইহা তাঁহার স্থির ছিল। ললিতমোহন ঘোরতর ভোগী এবং স্থাণিত কর্মানুষ্ঠানকারী, কিন্তু তিনি চিরনিনই অনাসক্ত। বাল্যে ধনসম্পত্তিতে তাঁহার আসক্তি হয় নাই, বিবাহ করিয়া সন্তানাদি সহ সংসার-ধর্ম করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, কোন পুরুষ বা নারী বিশেষের প্রতি ক্থনই আসক্তিতে তিনি বন্ধ হন নাই, বিস্থাঞ্চনিত

আত্মপ্রসাদ বা ধর্মামুষ্ঠান-জনিত থ্যাতি বা পুণালাতে তাহার কোন অমুরাগ দেখা বায় নাই। তিনি ভোগ পরা রণ হইয়া জীবনপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি অভ্যন্ত বা আসক্ত হন নাই, কোন ঘ্লিত কর্মে কদাপি তিনি অমুরক্ত বা মগ্ল হন নাই, তাহার ভোগ ও ঘ্লিতামুষ্ঠানও তাহাকে কখনও আকৃষ্ট বা বদ্ধ করিতে পারে নাই।

আজীবন একমাত্র কর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক অমুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপরের বিপ্যোচন, কাতরকে শাস্তি প্রদান এবং বথাযোগ্য স্থানে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান বিষয়ে, তিনি অত্যাসক্তি ও অত্যমুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলাফল ভোগ করিবার নিমিন্ত, তজ্জনিত স্থাাতি লাভের অভিপ্রায়ে বা অমুষ্ঠিত কর্মের পরিণাম বিবেচনা করিয়া তিনি কথন তৎসাধনে প্রস্তুত্ত হন নাই, কথনই তত্তৎকর্মের ফলাফলের সহিত আপনার সম্বন্ধ রাথেন নাই; স্প্তরাং এই পরোপকার রূপ মহৎ কার্য্যের অমুষ্ঠাতা ললিতমোহন তাহাতে অনাসক্তা।

বোরতর পাপাসক্ত চঙ্গতি পরায়ণ ললিতমোহন, মানবসমাজের বিচারে অতিশয় অপবিত্ত ও ঘৃণিত হুইলেও চিত্তোন্নতি সম্বন্ধে বোধ হয়, বছ সাধুনামধারী অসাধুর অপেকা অনেক শ্রেষ্ঠ। শান্তাচার্য্যেরা স্পষ্ট ভাষার বলিয়াছেন, অনাসক্ত কন্মীরাই সাধু এবং চরমে চিত্ত শুদ্ধিজনিত পরম ফলের অধিকারী। ললিতমোহন আলন অনাস্ফুক্তি হেতু চিত্তকে একান্ত নির্মাল করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই নির্মালতা তাঁহাকে ক্রমাগত অঙ্গুলী সঙ্কেতে সম্প্রবর্তী অত্যুজ্জন রমণীয় ক্ষেত্র নির্ম্বর দেখাইয়া দিতেছে।

প্রীভগবান্ ভগবদগীতায় গন্তীর ভাষায় বিলয়াছেন, "গু:থেত্বসুবিগ্রমনাঃ স্থেধ্ বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ-ভয়ক্রেধে-স্থিতধীমুনিরচাতে।"

আমরা দেখিয়ছি, ললিতমোধন এপণান্ত কথনও কোন হংথে উৎকঠাকুল হন নাই, কথনও কোন হংথের আকাজ্ঞায় মগ্র হইয়া কার্য্য সাধন করেন নাই এবং অনুবাগ, ভীতি এবং ক্রোধের কদাপি কোন কার্য্যেই পরিচয় দেন নাই। এইরূপ মহাত্মাই মুনি নাুমের যোগ্য। কার্য্যাকার্যের বিচারে প্রয়োজন নাই, কেবল আবশুক, চিত্তের ভাব ও আসক্তির পরিমাণ আলোচনা। আমরা দেখিয়া আসিতেনি, ললিতমোহন রূপ তুলাদও পাপের দিকেও নত হয় না,পুণাের দিকেও উয়ত হয় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আসক্ত হইয়া চলিয়া পড়েনা অথচ অনাস্তি হেতু কংগ্রুকে উপেক্ষা করেন না।

স্মনাসক্ত ল্লিতমোহন একই স্থলে আপনার হর্মল-গুদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাধিকায়েন্দরীর প্রতি তিনি অন্তরে অনুরাগ পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্ত দে অনুরাগ তাঁহার হাণয়কে কখনও কর্ত্তন্য পথ হইতে ভং করিতে পারে নাই এবং এক দিনও সেজগু তিনি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন নাই। তিনি যেরূপ স্বাধীন ভাবে কর্মময় জগতে যথাসাধ্য কর্মদেবা করিতেছিলেন, কদাপি তাহাতে বিরত হন নাই। এই আদক্তি তাঁহার হৃদয়কে অত্যন্ত করিবার সহায়তা করিল; এই আসকি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল যে, জ্দঁয়ের প্রেম, পদার্থ বিশেষে ঢালিয়া দিতে পারিলে, ক্রমে মানব ভগবং প্রেমেও অধি-কারী হইয়া থাকে। এই প্রেম ললিভমোহনের সম্বর্ধে ক্রমশঃ ভক্তিরাজ্যের অতি রমণীয় দার থুলিয়া দিল এবং মানুষ্ঠকে দেবতাত্রপে পূজা করিতে শিখাইল। ভোগ-ম্পৃহা, বিবৰ্জিত আদক্ষ লিখা পরিশৃতা হৃদয়ে ললিত-মোহন প্রাণের ভক্তি, হৃদয়ের প্রীতি, অন্তরের আদর মিশাইয়া দেব পূজা করিতে শিথিলেন। যাহা তাঁহার যাতনার হেতৃভূত হইয়াছিল,ক্রমে তাহা তাহার আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল, বিষে অমৃতের উৎপত্তি হইল, ললিত-মোহন স্বথী হইলেন। গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তিনি অবিলয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভগবরির্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে স্রোত্তিরনী নিপতিত কার্চ পণ্ডের ভাগ ভাসমান হইতে ক্লত-সংকল হইলেন।

हेरल भिः आभिन्ना उँशित निक्रे निर्दर्शन कतिन, —

"মাঠাকুরাণীর বাদা হইতে আপনাকে ডাকিতে আসিয়া-ছিল।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এখনই সেথানে বাইব স্থির করিয়াছি, তোমার সহিত কয়েকটা কথা আছে। এখানকার কাজ যাহা হাতে ছিল, তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে, আপাততঃ এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

টিংল দিং বলিল,—"ঠিক কথা। এখানকার আব হাওয়া ভাল লাগেনা।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাই বলিতেভি, আজ পণ্যস্ত লোক জনের বেতন ও বাড়ীর ভাড়া তুমি এখনই মিটাইয়া দেও। বাক্সে ৪০০ শত টাকা আছে বলিয়াছ, বোধ হয় তাহাতে সব মিটিয়া যাইবে।"

টংল বলিল,—"এত টাকা কেন লাগিবে ? আমানেশ দেনা বেশী নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ। তুমি এখনই এ সব কার্যা শেষ কর, আমি মা'র বাটা হইতে দেখা করিয়া আসিতেছি।"

চির পরিচিত পশ্চিম প্রদেশে পুনরায় যাইবার স্থযোগ হইতেছে বুঝিয়াও টহল প্রসন্ন হইল না। তাহার মনে কেমন একটা আতদ্বের ছায়া আদিল। ললিতমোহনের কথা-বার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গি দে বড়ই অমঙ্গলস্ত্চক বলিয়া मत्न कदिल। तम आवाद विलल,—"ও वामाद कि इटेरव ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"ও বাদা এথনও থাকিবে।
রজনীকান্ত বাবু বাদা দথকে যেরপ ব্যবস্থা করিবেন
তাহাই হইবে। তিনি ধনবান লোক, বোধ হয় আমার
কোন দাহায্য তিনি গ্রহণ করিবেন না। আমি যতদুর
জানি তাহাতে বোধ হয়, সর্যু মাতার হাতে এখনও
অনেক টাকা আছে, স্কুতরাং ও বাদার জন্ত কোন চিন্তার
প্রয়োজন নাই। তুমি এ দিকের সমস্ত মিটাইয়া রাধ,
আমি সর্যু মাতার সহিত দাক্ষাৎ করিয়া আদিতেছি:
কালি প্রাতে আমরা বাটী ভাড়িয়া দিব, লোক-জনকেও
বিদায় দিব।"

ট্রংল সিং প্রভুর অনেক অব্যবস্থিত কার্য্য ও ব্যবহার দৈথিয়া আসিতেছে, কিন্তু ভাগতে ভাগার মনে কথনই বিশায় জন্মে নাই; আজই ভাগার ব্যবহার চিরামুগত ট্রুল সিংহের স্থান্যকে কিঞিৎ বিচলিত করিল।

ললিতমোহন সরযূবালার বাসায় আসিলেন এবং
নীচে হইতে লক্ষার মাকে আহ্বান করিলেন। লক্ষার
মা তাঁহাকে উপরে আসিবার নিমিত্ত আদরের সহিত
অনুরোধ করিল। রজনী তখনও সেথানে ছিলেন;
তিনি বাহিরের বারাগুায় থাকিয়া আহ্বন আহ্বন শক্ষে
ললিতমোহনকে আহ্বান করিলেন। ললিতমোহন উপরে

উঠিলে, রজনী কক্ষান্তরে প্রকান করিলেন। তথন সরষ্-বালা সন্মুথে আসিয়া ভূতলে মন্তক স্থাপন পূর্বকে ললিজ-মোহনকে প্রণাম করিলেন।

ললিতমোহন দেখিলেন, সেই ছঃখিনী সরযু আঞ্চ বিধাতার ক্রপায় আনলময়ী। সরযুর হাস্তময় সলজ্জ মধুর ভাব! সরযুর প্রাণের আনল বেন শত সঙ্গোপন চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সরষূ স্থী। ললিতমোহনের নয়নে 'আনলাশ্রর আবিভাব হইল। তিনি বলিলেন,—"মা, চইটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

সর্ঘূ বলিলেন,— "আপনি এই আসনে বসিয়া বাধা বলিতে হয় বলুন; কিন্তু আপনি নাকি আমাকে আর চরণাশ্রমে থাকিতে দিবেন না বলিয়াছেন ? এইরূপ নির্দির কথা আপনার মুথ হইতে কেন বাহির হইল বাবা ?"

ললিতমোহন আদনে না বদিয়াই বলিলেন,—"আমি তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতে আদিয়াছি মা! আমার পূর্বে বৃত্তান্ত তোমার অগোচর নাই। আমি চিরদিনই বনের পশু। শৃঞ্জলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিব কেন মা ?"

সরয্ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"একি কথা! "সস্তান সম্ভতির স্নেহের বন্ধন সকল পিতাকেই তো পরিতে হয় বাবা! আপনি কেন এ শৃন্ধাল ছি ড়িবেন ?" লালিতমোহন বলিলেন,— "কন্তা সন্তানকে জ্বামাতার হাতে অর্পণ করিলে, পিতা-মাতার কর্ত্তব্যের শেষ হয়। রঙ্গনীকান্ত উপযুক্ত, রঙ্গনীকান্ত সক্ষম। আমার বড় আনল যে তিনি তাহার কর্ত্তব্য ব্ঝিতে পারিয়াছেন। তিনি তোমার ভার লইতে প্রস্তুত ইইয়াছেন। তবে মাণ্ কেন তোমারা আমাকে এখন ৪ ছুটি দিবে না দু"

সরযু সেকথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—
"এসময়ে একবার কাশী যাওয়া উচিত নয় কি বাবা ?
কয়েক দিন মার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বড়ই
ভাবনা হইয়াছে। হয়তো পীড়া অতিশয় বাড়য়াছে,
আমাদিগের আর এখানে এয়প নিশ্চিত ভাবে এক
দিনও য়াকা উচিত নহে।"

ললিতমোহনের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন,
---"ঘাইতে পার।"

সর্যু বলিলেন,—"আর আপনি ?"

লণিতমোহন বলিলেন,—"আমি কি করিব, কোথায় ষাইব তাহা জানি না। কাশীতে আমার ঘাইবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

সর্যূ সকলই ব্ঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার আর সাহস হইল না, তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গন্তীর ভাবে ললিভমোহন বলিলেন,—"জানি না

কি করিব। আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই; ক্ষেক্তে কোন কর্ত্তব্যও নাই। এ অবস্থায় ভগবান আমাকে যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব।" তাহার পর ডাকিলেন, "লক্ষ্মীর মা!

"কি বাবা!" বলিয়া লক্ষ্মীর মা সেইস্থানে আসিল। ললিতমোহন বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি বড়ই ভাল মেরে। আমি হয় তো কালি হইতে এদেশে আর থাকিব না। আমার মারহিলেন, বাবা রহিলেন, তুমি ইংাদিগের সঙ্গে থাকিও। সর্বপ্রকারে ইংাদিগের যত্ন করিও"

লক্ষার মা বলিলেন,— "আপনি কাশী যাইতেছেন কি বাবা ?"

विविद्याह्न विविद्यान,—"ना।"

তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"রজনীকান্ত! একবার এদিকে আইস বাবা!" সর্যু অবগুঠন টানিয়া উঠিয়া বাইবার চেটা করিতেছেন দেখিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"বাইওনা মা! আমার আর একটু কথা আছে। তোনাকে এথানেই থাকিতে হইবে।"

তথন রজনাকাস্ত আসিয়া অধােমুথে দাঁড়াইলেন।
ললিতমাহন উঠিয়া রজনাকাস্তকে সরযূর সমাপে
আনয়ন করিলেন। তাহার পর রজনীকান্তের হত্তের
সহিত সর্যুর হস্ত মিলন করাইয়া বলিলেন,—"বাবা

রজনীকান্ত। এই সতী শক্ষা স্বয্বালা এখন আনারই কন্তা; ইনি তোমারই সামগ্রী, তোমারই দাসী; তোমার চরণে আমি অর্পণ করিতেছি।"

সরযু অবগুঠনের মধ্য হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর লক্ষ্মীর মা অঞ্লে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। রজনীকাস্তের মুথ গন্তার ও নয়ন অঞ্জ্জা হইল।

ললিতমোহন আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার এই ছংথিনী মা জীবনৈ অনেক কট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু রঙ্গনীকান্ত! তোমার চরণাশ্রম লাভ করিয়া, ভোমার এই দাসী অভীত ছংশ কাহিনী ভূলিয়াছেন। প্রার্থনা, করি, তোমার দোষে আর কথনও যেন এই দেবীর চকুতে জল না আইসে।"

তথন রজনীকান্ত ও সর্যৃবালা উভয়েই এক যোগে ললিত মাহনকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার। তাঁহার চরণ ধুলি মন্তকে ধারণ করিলেন। ললিত মাহন বলি-লেন,—"আশীর্কাদ করি, তোমরা চিরম্থী হও। আমার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। এথন আমি বিদায় হইতেছি।"

কেছ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ললিতমোছন সেই স্থান হইতে প্রস্তান করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ট্রুল সিংহ তাঁহোর অপেক্ষায় দ্বার পাশে দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ ট্রুল ?" টাংল বলিল,—"সকলের সকল দেনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ললিতমোহন জিজাসিলেন,—"বাক্ষে কত টাকা ছিল ?"

টহল উত্তর দিল,—"চারি শত।"

"কত টাকায় মিটিয়া গেল ?"

"একাত্তর টাকায়।"

ললিতমোহন বলিলেন, "উত্তম। বাকী সমস্ত টাকা তোমার। অভাভ যে কিছু জিনিস বাসার আছে সমস্তই তোমার। আমার আর কোন সামগ্রীতে প্রয়োজন নাই টহল।"

তথন টহলসিংহের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। দে প্রভুর মুথের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর বলিল,—"হুজুর কি মনে করিতেছেন ?"

লণিতমোহন বলিলেন,—"মনে কিছুই করি নাই; মনে করিবার কোন বিষয়ও নাই। আমি আর কলি-কাতায় থাকিব না।"

हेश्न विनिन, "(यशारनहें याहरवन, आमिछ नर्जहें याहेव।"

একটু চিন্তা করিয়া ললিতমোহন বলিলেন, "মবিধা হইবে না। টহল! আমার সঙ্গে তোমার থাকিবার মার আবগুক হইবে না।" তথন কাঁদিতে কাঁদিতে টহল ললিতমোহনের প। জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"হুজুর গোলামের কি কম্বর!
কোন অপরাধে এদাদকে আপনি ছাড়িয়া দিবেন ?"

অতীব ব্যথিতভাবে ললিতমোহন হাত ধরিয়া টহলকে উঠাইলেন এবং নিজের কোঁচার কাপড়ে তাহার চকু মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, —"আইস টহল! তোমার সহিত অনেক কথা আছে। পথের মধ্যে দে সকল কথা বলিবার স্থাবিধা হইবে না।"

পরদিন প্রাতে টহলসিং কোণাও ললিতনোহনকে দেখিতে পাইল না। তথন সে দাঁদিতে কাঁদিতে সরযূ-বালার বাসায় আসিয়া সংবাদ জানাইল। তথন পূরণ, টহল, বজনীকান্ত এবং অক্সান্ত অনেক লোক নানা স্থানে ললিতমোহনের সন্ধান করিল, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

## ললিভসোহন ৷

তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহু রক্ষক দাস দাসী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রাধিকাসন্দরী টার্গ প্র্যাটনে গ্রমন করিয়াছেন; গিন্নি মাও তাঁহার সঙ্গে আছেন। তিনমাস তিনি নানাপ্তানে পরিভ্রমণ করিলেন. নানা দেবতার নিকট প্রণাম করিলেন, নানাস্থানে নানা ভক্তির লীলা দর্শন করিলেন, অনেক প্রকার ভীষণ ও র- ীয়, বিকট ও প্রীতিজনক দুগু তাঁহার নয়নে পড়িল। কি ছ কিছুতেই তিনি চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন ন:। পর্কাত্র সকল ব্যাপারের মধ্যেই তিনি লেলিত-মোহনকে দেখিতে লাগিলেন এবং বেখানে ললিভমোহন নাই, সেইস্থান রমণীয় হইলেও তাঁহার বিরক্তিকর হইতে শাগিল। হিমালারের অতি রমণীর প্রদেশ সমূহের স্থান বিশেষে তিনি উচ্চ বেদিকার উপর ললিতমোহনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনেয় নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন; হরিদারের গিরিপৃষ্ঠ বিদারণকারিণী পুণ্যতোরা জাহুবীর পার্ষে, ললিতমোহনের প্রশাস্তমূর্ত্তি দণ্ডাগুমান রহিয়াতে মনে করিয়া তিনি গদ গদ চিত্তে প্রণাম করি-লেন। কন্থলে উপস্তিত হইয়া দক্ষ প্রজাপতির মহা-যজ্ঞস্ব তিনি দুর্শন করিলেন, চিত্তে নিতান্ত আত্মগানি

উপস্থিত হইল। বে ক্ষেত্রে সূতী-শিরোমণি শিবানী পতিনিলা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সতীত্বের দেই স্থবিমলক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাধিকার চিন্তমধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তিনি আপনার হর্বলতা হেতু, আপনাকে আপনি শত ধিকার প্রদান করিতে লাগি-লেন। অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল—অনেক স্থান দর্শন করা হইল, অনেক দেবতার নিকট রাধিকা শান্তির প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, মন কোনমতেই আয়েত্তে আদিল না।

রাধিকা স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন, রূপ হারাইয়াছেন,
লাবণ্য হারাইয়াছেন এবং শান্তি হারাইয়াছেন। লোকতঃ
লা হউক, ধর্মতঃ তিনি ধর্মও হারাইয়াছেন; অথচ
প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার
আশা তিনি ছাড়েন নাই। মনকে শান্ত ও অধীন করিয়া
ধর্মপথে চালিত করিবার চেষ্টা তিনি ছাড়িতে পারেন
নাই। অসং পথে চলিয়া, পাপের দাগরে ভাসিয়া, স্থের
অবেষণ করিতেও তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই;
স্থতরাং এই বিষম ব্যাপারের সংঘর্ষে তিনি মৃতকল্প।

এখন রাধিকাকে দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই।
সে প্রসম্বতা গিয়াছে—সে কোমলতা গিয়াছে, —সে
পবিত্রতা গিয়াছে। কুশ, তুর্বল দেহের সর্বত্র নিদারুণ
বিষাদের কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে। চিন্তায়, যন্ত্রণায়

এবং অশান্তির প্রাবল্যে, ললাটের হুইপার্শ্বে, চকুর নিমে এবং চিবুকে চর্মারত অস্থি দেখা যাইতেছে। সেই লাবণ্যমধী রাধিকাস্থলরী এক্ষণে বিকট কায়া হইয়াছেন। বহুস্থান, বহুতীর্থ, পর্যাটন করার পর, রাধিকা সঙ্গী সঙ্গিনীগণ সহ শ্রীরুলাবনে আগমন করিয়াছেন। যে স্থান প্রেমের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ, যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম অত্যাপি অত্যভূত প্রেমলীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং যে স্থানের ধূলি কণায় পরম প্রেমিক-শিরোমণির চরণ রজ: এখনও সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই অত্যন্ত্ত त्रभीष ञ्चारन दाधिका मगागठ श्रेटलन। पर्धाकालीन কীতবক্ষ নদীর স্রোতাভিঘাতে তট সমূহ যেমন চূর্ণ হয়, রাধিকার কুত্র হুর্বল হৃদ্য, প্রবল বাদনা স্রোতে দেইরূপ নিরন্তর আহত হইতেছিল। কোমল ব**ন্তর স্থিত** কঠোর वखत मः पर्व चितित विक्रि दक्षिणा इत्र, त्राधिकात कृतत्त्रत्रे अ দেই হর্দশা হইয়াছিল। প্রতিকৃল ও অরুকৃল উভয় প্রকার যুক্তি স্রোত তাঁহাকে ভাসাইতে ভাসাইতে ক্থনও বা নরকের দিকে লইয়া যাইতেছিল, আবার কখনও বা স্বর্গ রাজ্যের অভিমুখে টানিয়া লইয়া আদিতে हिल। यद्यना व्यवस्तीय!

বুন্দাবনে আসিয়া যুক্তি তাঁহাক্তে বুঝাইতেছিল, এই পুণাতীর্থে বুষভারুত্তা সধবা হইয়াও উপপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমলীলার কাহিনীতে, ভারত

পরিপূর্ণ। তিনি দেবতার সহিত, সর্বা পুজিত এবং সকল ভক্তই তাঁহার নিকট অবনত মস্তক; অতএব এই স্থানের এই পুণামর প্রেমক্ষেত্রের অভিনীত লীলার অকুকরণে রাধিকা কেন ইচ্ছামত প্রেম ভোগ করিতে অধিকারিণী হইবেন না? বিরুদ্ধ বৃক্তি, স্থণার হাসির সহিত্ব বিলতেছে,—"ধিক্ এ কথায়! যাহারা লীলামর প্রিক্তম্বের তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম ও যাহারা প্রেমের গুঢ়তা প্রণিধান করিতে অশক্ত, যাহারা প্রক্তমত ব্যাপার সপ্রের অনভিজ্ঞ, তাহারাই এইরূপ কুৎসিত বৃক্তি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং না ব্রুঝিয়া পূর্ণস্বরূপ নন্দ-নন্দনকে এবং তাঁহার আহলাতিনী শক্তিস্করণা প্রীমতীকে বভিচাণী পুক্ষর ব্যভিচারণী নারী বলিয়া উল্লেখ করে।

বুন্দাবনে বছদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু রাধিকার হৃদ্দ কোন ক্রমেই পাপের পথে মগ্ন হইয়া স্থাথের অবেষণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

একটা সাম্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে চঞ্চলিত করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল তিনিও রাধিকা। যে শ্রীমতীর নাম পরম পুণ্যপ্রদ বোধে ভগবরামের পূর্বে যোজিত হইয়া থাকে, তাঁহার সহিত রাধিকার নাম সমান; আর যাঁহাকে তিনি মনে মনে ভাল বাসিয়াছেন, তিনিও লিলিতমোহন রাপমদনমোহন; কিন্তু এ সকল করানার স্থাও আকাজ্জা রাধিকা পূর্বে হইতেই নিবারণ করিতে

জানিতেন এখনও ভতাবতকে সহজেই দমন করিতে পারিলেন, কিন্তু প্রাণের জালাতো যায় না ৷ স্ব শাসন হয়, কিন্তু ভূলিবার উপায়তোহয় না ৷ সকলেই কথা শোনে. পোড়া স্মৃতি কেন এত অবাধা।

वृक्तावरन धीव गभीव, यभूनाश्लीन, क्लीकम्ब, রাধাকুও, ভামকুও, বংশীবট, নিধুবন প্রভৃতি নানাদৃত্ত তিনি দর্শন করিলেন। প্রেমের স্মৃতিতে প্রেমলালার ক্ষেত্র ও চিহ্ন সমূহ দর্শনৈ তাঁংশ্রুর হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; তথাপি ছঃখিনী বিধবা মুদ্ধে বিরত ২ইতে পারিলেন না।

निन कार्षिट लागिन। सनीर्घ ছग्रमाम हिला। रान। একদিন রাধিকা গোবর্দ্ধনগিরি দর্শন করিয়া, মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন; সেইদিন তাঁহার জীবনে ু আবার এক ঘটনা উপস্থিত ২ইয়া হৃদয়কে ভয়ানক আহত কবিল।

সায়ংকালের কিঞ্জিৎ পুরের্ব রাধিকান্থন্দরী আরতি नगरनत हेक्का कतिरलन। यह होति कश्माति रक भव, मांजूल कः राज विधनमाधन कतिया, विधारमत्र निमिष्ट উপবেশन করিয়াছিলেন, যমুনাতীরস্থ সেই স্থান অভাপি বিশ্রাম ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যা সমাগমে সেই স্থানে এক বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ত্রাহ্মণ বছ দীপযুক্ত नीभाषात इटड कानिनीत आंत्रजिक कतिया शांटकन;

দেই পবিত্র ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত তথায় তৎকালে লোকারণ্য হইয়া থাকে। স্নিহিত অধিবাসিগণের সৌধ-भित्त, अश्रत, हञ्चत्र, त्वानत्य, अनितन मर्वेख (कवन মনুষ্য মন্ত্রক ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃত্ত হয় না। পুরুষ দশ্বের অপেকা বোধ হন দশ্নাথিনী নারীরই বাছলা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় সর্ব্যৱই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল তাথে সকল অনুষ্ঠানে এবং আন্তিকতার সকল কাষ্ট্রেই বৌধ হয় পুরুষের অপেক: নাত্ৰীরট আগ্রহ ও প্রাচুর্য্য অধৈক। মৌণিকই হউক বা আন্তরিসেই ইউক, সনাতন বর্ণের লৌকিকী অনুষ্ঠান নারী-গণ পানন করিয়া আদিতেভেন। কিন্তু দে অপ্রাদিজক কথায়' একণে প্রয়োজন নাই। আছতি সমাপ্ত হইলে বিশ্রাগ্রাটে সার এফ অপুর্য ব্যাপারের অভিনয় হয়: রুণীগণ দুর হইতে পুষ্প বা পুষ্পমালিকা দারা আরতির দীপ নির্নাণ করিতে থাকেন। মহারাই কামিনী, তৈলহ সীমন্তিনী, কান্তকুজ বাসিনী, বিহারবিধারিণী এবং বঙ্গীয় মহিলা, সকলেই তথায় সৌক্ষোর পদরা লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই কুল বা কুলের নালা গ্রহ্মেপ করিয়া দীপ নিভাইতে চেষ্টা করেন। দূর হ্টতে, নিকট হইতে, পশ্চাৎ হইতে ও পার্ম হইতে রাশি বাশি কুলম বর্ষার ধারার ভাষে পড়িতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাস্তের লহর ছুটিতে থাকে। কেহ নিফল হইলে সন্নিহিত

স্থিনীরা হাসির রোল তুলিয়া তাহাকে টিট্কারী নেয়, কেহ্ সফল হইলে আআীয়ারা হাস্ত সহকারে জ্যোলাস বাজ করে।

এই আরতি দেখিবার নিমিন্ত, রাধিকাস্থলরী দিবাবসানের পূর্বেই আপনার সঙ্গিনী ও রক্ষিগণসং সন্নিহিত
এক অট্টালিকার বারে গ্রায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।
তাঁহার পাণ্ডা পূর্বে হইতেই তাঁহার জন্ত এই স্থান স্থির
করিয়া রাথিয়াছিল। রাধিকা অবপ্রঠনে বদনারত করিয়া
গিরিমা ও ছইজন ঝির মধাবর্তিনী ইইয়া ৯পরের অলক্ষিত
ভাবে সন্মুখস্থ জনতা দর্শন করিতেছিলেন। গ্রেক্ আদিতেছে— আরও আসিতেতে, ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান গ্রহণ
করিতেছে। স্থির হইয়া প্রাজাহতেতে, কলরব ক্রিডেছে,
আরও নরনারী চারিদিক ইইতে আসিতেতে।

রাধিকার্দরীর সংজ্ঞা তিরোহিত্তপার ইইল; দেহ
অবসরপ্রায় হইল; তিনি অবশভাবে গিলিনার গায়ের
উপর চলিয়া পড়িলেন। রাধিকা দেখিতে পাইলেন,
তাঁহারই ঠিক সল্লে, শেই বারেগুরে অনতিদ্রে জটাভার
দমন্তি সৌমামৃত্তি এক সন্নাসী দণ্ডায়মান, তাহারই
পার্থে তাঁহারই সহিত বাকা কথনে নিরত থার এক
প্রশান্ত দর্শন, রম্পীয় সুরা। সেই মুরা ললিত্যাহন।

আবেতি হট্যা গেল। শৃজ্ঞা, ঘণ্টা বাভাধবনি থামিয়া গেল। ফুলের ধারায় দীপ নির্কাণোৎসব সম্পন্ন ইইল। হাসির রোল ও আনলোচ্ছ্বাস থামিল। সমাগত জন-প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। রাধিকা কিছুই দেখিলেন না, তথন তাহাতে তিনি নাই।

গিরিমা তাঁহাকে নিজাগত মনে করিয়া গায়ে হাত দিয়া নাজিলেন, তথন রাধিকার চৈতভ হইল। গিরিমা বলিলেন,—"ঘুমাইয়া পজিয়াছিলে মা! চল এথন বাদায় যাই।"

নম্মন মার্জ্জন করিয়া রাধিকা বারংবার ষেস্থানে ললিত মোহনকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে, লাগিলেন। কিন্ত হায়! কোথায় সে দেবতা! সে সন্ধাসী সেধানে নাই; দেবকাস্তি ললিতমোহনও দেখানে নাই।

দীর্হ্<sub>প</sub>ন্থাস ত্যাপ করিয়া আর্তস্বরে রাধিকা বলিলেন, —"চল।"

मकरन रमशान श्रेरा अशान कंत्रिरनन।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধিকাস্থন্দরী মিথ্যা দেখেন নাই; সত্যই ললিত-মোহন একমাদ পুর্বে মথুরায় আগমন করিয়াছেন এবং বে স্থানে উত্তানপাদ-নন্দন ধার্মিকোত্তম এব পিতৃপুরুষ-গণের আদ্ধ করিয়াছিলেন্, সেই এব ঘাটের সন্ধিধানে ললিতমোহন অবস্থিতি করিতেছেন।

তিন মাস হইল ললিতমোহন কলিকাতা প্রিত্যাগ করিয়াছেন। উহল বা সর্যু, রজনীকাণ্ড বা াধিকা-স্থলরী কাহারও সংবাদ তিনি জানেন না। কোন সংবাদের জন্মই তাঁহার হৃদ্য আর ব্যাকুল নহে । কোন রূপ আস্ক্রি বা অনুরাগের তিনি আর অধীন নাইন।

লোকে উন্নতির মার্গ কণ্টকাকী পিও ছর্গম বলিয়া জান করে, কিন্তু বস্ততঃ তাহার আয় সরল, মনোরম ও অবাধ পথ আর কিছুই নাই। স্থনাসক্ত ললিতমোহন চিত্তভূদ্দির পর ভক্তির অধিকারী হইয়া স্বতঃই জ্ঞানার্থী হইয়াছেন। রাধিকাকে আসঙ্গলিপা বিবর্জ্জিত ভাবে তিনি হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া ভাল বাদিতেন, সেই ভালবাসা ক্রমে তাহাকে শ্রেষ্ঠতর, পবিত্রতর এবং মধুরতর ভালবাসা শিখাইয়াছে; সেই ভালবাসা তাঁহাকে দেবতার

প্রতি ভজি করিতে, দেব গ্রেক ভাল বাদিতে উপনেশ দিয়াছে; এবং দেই ভালবাসা তাঁহাকে নখর কামনা জড়িত অকিঞ্চিৎকর পদানের প্রতিপ্রেম পরিত্যাগ করিয়া অবিনানী, চিরপ্রামী পর্ম বস্তুকে ভাল বাদিবার উপায় দেখাল্যা দিয়াছে।

ললিতমোহন পূর্ব হইতেই পভাবতঃ-ক্রোধ, ভয় এবং আসক্তি বৰ্জিত ছিলেন। অধুনা কাল চক্তের আবর্তনে তিনি পরম প্রেনিক হইয়াছেন এবং আপনাকে ক্লুদাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, দীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই মকল পারবর্তনের জন্ম তাঁহাকে কোন প্রস্নপদেশ-গ্রহণ করিতে হয় নাই। কোন সাধনার অনুসরণ করিলে(২% নাই। এইরূপ নির্মালতা তাঁহার আপনা ছইতেৃ ৄুনে ক্রমে উপজাত হইরাছে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও ভার্মর; আপনিই হদয়ে তাহার উন্মেষ হয় এবং আপনিই তাহা বৰ্দ্ধিত ও পগ্নিপুষ্ট হয়। কেবল চিত্ত প্রস্তুত ও উপযোগী হইলে, অন্তান্ত উন্নতি আনায়াস माधा रुग्न। अरम्ब छाम्न अष्ठ ও निर्मन ऋष्य ३३रम, স্থুদুরস্থিত সুর্য্যের প্রতিবিধ, আপনিই আসিয়া তাহার মধাগত হয়। হাদয় স্ফাটিক বা তৈজ্ঞ দের ন্তায় উপযোগী इहेटन, আপনি भौभित्र मीश्रि গ্রহণ করে। সেই ভাগাবান অন্যক্ত ললিতমোহনের ফ্রন্ম বাল্যকাল হইতেই উন্নতির নিমিত্ত আপনি প্রস্তুত হইতেছিল, শত শত

কুফার্যা তাঁহাকে মাতাইয়া ছিল, কিন্তু কথনও বদ্ধ করিতে পারে নাই। বহু প্রলোভন বাঞ্চল বিভার कतिया छाँशारक पतिवात रहिश कित्रमाष्ट्रिल, किन्न छाँशारक ধরিতে পারে নাই।

একমাস স্থাপ ললিওমোহন বস্তুদের-নদ্দন ঞীক্লক্ষের জন্মভূমি মথ্রাধানে প্রমন্থথে কালাতিপাত করিতেছেন। দলে কোন ভূতা নাই কোন অন্তর নাই; তিনি একাকী আপনার আহার্যোর আয়োজন করেন, আপনার দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং আলনার বিবিধ নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করেন। এথানকার বছলোক তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাঁহার সরলতা ও দানতা, তাঁহার প্রোপকার প্রতি ও নিরহক্ষত ভাব, ভাঁহার প্রিয়দর্শন মুর্টি ও শৃস্তপভাব ভাহাকে অল্ল সময়ের মধ্যে অনেকের মিকট প্রিচিত করিয়াছে। অনেক সাধু সন্নাসা ভাহার সহিভা আলাপ করিতে আইনেন, খনেক ংখী ও বিপন্ন ব্যক্তি তঁছার সহায়তা প্রার্থনা করিতে আইনে এবং অনেক ধনবান বা মধাবিত্ত গৃহস্ত তাহাকে দর্শন করিতে প্রাইদেন 🟲 দেই অলভাষী হাজমুৰ, পরতঃথ কাতর পুরুষ নতত মানবের প্রসাদনে নিযুক্ত।

প্রভূষে ললিভমোহন পুর্বোলিপিত বিশ্রাম ঘাটের অনতি দূরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠীদিগের বিগ্রহ দর্শন করিয়া ফিরিতে ছিলেন। শ্রেষ্ঠীদিগের দেই বিগ্রহ মণিমুক্তা অভিতালস্কারে অত্যুজ্জল। দেবমুর্ত্তি দর্শন করিয়া ললিতমোহন যথন নিব্দের কুদ্ধ আবাদ গৃহের অভিমুখে ফিরিতেছেন, তথন তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক। সন্ন্যাদী ও পরিব্রাদ্ধক, গৃহস্থ ও ভিক্ষক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে।

সন্মুথে একহানে বহুলোক সমনেত হইয়া অতিশয় উচ্চরবে বাক্ বিভণ্ড। করিতেছে। ললিতমোহন নিকটস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন, একব্যক্তি সহসা হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যক্তি দারা অপর একব্যক্তির মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। হায়! হায়! করিলে কি! করিলে কি! বলিতে বলিতে ললিতযোহন সেই জনতার মধ্যে প্রেশে করিলেন। আহত্যানি ক্ষিরসিক্ত অবস্থায় ভূপতিত ।ইল। আঘাতকারী বেগে প্লায়ন করিল। অনেকলেটা প্রায় ধর, শক্ষে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

আহত ব্যক্তি অপরিচিত। কেন তাহার সহিত আঘাতকারীর বচনা উপস্থিত হইয়ছিল, তাহার পর কেনইবা দে এরপ আঘাতে ইহাকে ভূতলশায়ী করিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তথন ললিতমোহন ও তাঁহার ত্ইজন সন্ধানী সদী সেই আহত ব্যক্তির অতি নিকটে গমন করিলেন। বুঝিলেন, আঘাত গুরুতর হইলেও আহত ব্যক্তির সহদ। প্রাণান্ত ঘটবার কোনই সন্তাবনা নাই এবং গুলাবা করিলে ইহার জীবন রক্ষা

হইবে। তথন ললিতমোহন সন্নিহিত এক দোকান হইতে জল লইয়া আপনার উত্তরীয় সিক্ত করিলেন এবং তন্থারা আহত বক্তির মস্তক দুঢ়ুরূপে বারিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তাহার মুখে চক্ষুতে ও ললাটে জল দিলেন; একটু চিন্তা করিয়া, পার্শ্ববর্তী দর্শকগণকে একথানি ডুলি আনাইরা দিবার প্রার্থনা জানাইলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তথন অনুষ্ঠ সময় নষ্ট করা অবৈধ মনে করিয়া ললিতমোহন সন্নিহিত দোকান ২ইতে এক থানি কথন জ্য় করিলেন, সেই কথল ছুই ভাঁজ করিয়: আহতকে ভাহার উপর স্থাপন করিলেন। একজন সম্যাদী কণ্ণলের একদিক ধারণ করিলেন, ললিভমোহন এবং অন্ত এক সন্নাসী কম্বলের অপর দিক ধরিয়া লইলেন। আহত ব্যক্তিকে এইরূপ বহন করিয়া ननिज्ञाह्न आधनात कृष्ठ आधारम उपन्निज्ञ श्रीतन। পীডিতের তগন সংজ্ঞ। হইন্নাছে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ ত্ত্ব আহল্প করিয়া ল্লিতমোহন তাহাকে সেবন করাইলেন। আহত অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সন্নাসী ঘয় তাহার মতকে প্রলেপ দিবার নিমিত্ত লতা বিশেষের অবেহণে গ্রন করিলেন। ললিভ্যোহন একাকী সেই কাতর প্রযের সেবায় নিযুক্ত গহিলেন।

সহসা স্বিশ্বরে পলিত্মোহ্ন দেখিলেন, এক স্ব-শুঠনব্তী নারী, ছইজন দার্বান বেশ্ধ্য পুরুষের সঙ্গে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইভেছেন। নারীর বেশ বজনেশ বাসিনীগণের ভাষ, তিনি বিধ্বা। অতি নিকটস্থ হইয়া নারী মুখের অবস্তুঠন মুক্ত করিলেন। সবিগ্রস্থে ললিত-মোহন দেখিলেন, এই নারী রাধিকাঞ্নন্ধীর সহচ্চী সেই গিন্ধি মা। লবিভিমোহন চম্কিত হইলেন।

গিলি মা রফিবয়কে স্রিয়া যাইতে ইসিত ক্রিলেন। তাহারা একটু দ্রে চলিয়া গেলে গিলি মা বলিলেন,— "ললিত বাবু! চমকিতেছেন কেন ?"

ধীর ভাবে ললিত্যোগন বলিলেন,— "আপনাকে বছদিন পুর্বে কাশীতে দেখিয়াছি। এথানে হঠাৎ আপনার দহিত আবার সাকাং ইইবে এরপ বোধ ছিল না। আমি কলিকাভায় একবার শুনিয়াছিলান, আপনারা সকালে ভাগি প্রাটনে গিয়াছিলেন।"

গিরি মা বলিলেন,—"ঠিকই শুনিয়াছিলেন। আমরা অত্যেক তার্থে ভ্রন্য করিয়া সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি।"

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের সমস্ত কুশল ত ?"

গিরি মা মুধ ভার করিরা বলিলেন,—"কুশণ দুরে থাকুক, আমাদিগের দর্ধনাশ অভি নিকটে। ললিত বাব্! আমি কাণীতেই মাপনাকে জানাইয়াছি, রাধিকা স্থলরী অসম্ভব আশার পাগন হইয়া, মরিতে বদিরাছেন। বছদিন কাটিয়া গেল, নানা স্থানে ভ্রমণ করা হইল;

মনের ভিতরে তিনি নানা প্রকারে সারধান ছইবার চেষ্টা করিলেন, প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া সৎপথ দেখাইবার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।"

ললিতমোহন অধােমুখ, চিস্তিত।

গিন্ধি যা আবার বলিলেন,—"গতকলা বিশ্রামঘাটে আরতির পূর্বের রাধিকাস্থলরী আপনাকে দেখিয়াছেন। তিনি পরে আমাকে দে কথা জানাইয়াছেন। আমি তথন হইতে মাপনার দদ্ধানে লোক লাগাইয়াছি। অদ্যপ্রাতে একটা মারামারির সময় আনাদিগের একজন বারবান আপনাকে দেখিয়াছে। সে বাসায় ভিরিয়া সংবাদ জানাইবামাত্র আমি আপনার নিকট আদিয়াছি। রাধিকা আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে বলেন নাই, আমি বে আপনার নিকট আসিতেছি তাহ্ও তিনি জানেন নাঃ"

ললিতনোহন জিজাদিলেন,—"একণে তাঁহার শ্রী-রের অবহা কিরপ ?"

গিরি মা উত্তর দিলেন,—"কি বলিয়া ব্ঝাইব ? আমর। দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। শরীরের অবস্থা অতি মন্দ।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমাকে আপনি কি করিতে বলেন গ"

গিরি মা বলিলেন,—"কিছুই করিতে বলি না। অভি

অন্ধ সময়ের পরিচয়েই আমরা বুঝিয়াছিলাম, আপনি
মহাশয় লোক। এ ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি, আপনার কোন দোষ নাই বরং আপনি এ বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য
ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। পুরুষে এবিষয়ে এমন ত্যাপ
স্বীকার কথনও সহজে করিতে পারে না। আপনি আমাদিগের হিতৈবী বন্ধ। বিপদে পড়িয়া সর্কানশ নিকটে
দেখিয়া, আপনার কাছে আদিয়াছি।"

ললিতমোহন নীরব, অধােনুথ।

গিনি মা আবার বলিলেন — "কল্য হঠাং আপনাকে দেখিয়া তিনি মুর্চ্চিতা হইগাছিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার ভাব ভঙ্গী আরও ভগানক ছইগা উটিয়াছে, কিন্তু তিনি গতি সাবধান। আসনাকে পুনরায় দেখিবার বা আপনার সহিত একটি কথা কহিবার আকিঞ্চনও একবার প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনে যে ভগানক আঘাত লাগিয়াছে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"না! যদি বিশ্বাস করিয়া অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি একবার দেবীর সহিত সাক্ষাং করিতে চাই।" সজল-নয়নে গিরিমা বলিলেন, "—আপনার কল্যাণ হউক। আমিও এইরপ অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলাম; বিশ্বাস আপনাকে দথেই করিয়া থাকি; আপনি যেরপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মহুষালোকে অতি হল ভ ।"

ল্লিভমোহন বলিলেন,—"আমি দেখা করিব, এই সংবাদ পুর্বে তাঁহাকে জানাইরা রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কথন কি ভাবে আমি দেখা করিতে পারিব তাহার এখনও স্থিরতা নাই। আপ্রনি চিন্তা করিবেন না। বাহাতে তাঁহার চিন্তে শান্তি আইসে আমি তাহার চেষ্টা করিব। কলিকাতার সংবাদ আপনারা জানেন কি ?"

গিরিমা বলিলেন, 'শআমরা সকলই শুনিয়াছি।
সর্ঘুদিদি স্থী হইয়াছেন। আপনার চেটায় সকলই
শুভ হইয়াছে। আপনি এই বিষয়ের ষেরূপ হউক একটা
স্ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশাস
আছে। যাহা ভাল হয় করুন।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে এক দীর্ঘকায় বিশালবক্ষ প্রসন্মানন সন্মানী আসিয়া সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। গিলিমা অবগুঠন টানিয়া দিয়া প্রস্তান করিলেন।

## তৃতীয় পরিচেছদ।

সর্থ্বালা আশার অতীত স্থী ইইয়াছেন। রঞ্জনী-কাস্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে এহণ করিয়াছেন, নিজের ছৃদ্ধতির নিমিত্ত বারংবার ক্ষা প্রাথনা ক্রিয়াছেন। তাঁহার নিকট কুঠিত হইলা পুনঃপুনঃ আপনাকে অপরাধী দেখাইতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্ধপ্রকারে বিনোদিত করিবার চেপ্তায় ব্যাপ্ত আছেন।

লিভিনোহন প্রস্থান করার পর নানাপ্রকারে তাঁহার অনুস্থান করা হইল; কিন্তু কুন্তাপি তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিন পরে ডাকে রজনীকাতের নামে এক পর আদিল; দে পত্র ললিভমোহন বাবুর হত্তলিথিত। তিনি তাহাতে রজনীকান্ত ও সর্যুবালাকে প্রাণ ভরিয়া আশির্মাদ জানাইয়াছেন; তাঁহাদগকে সাবধান থাকিতে উপদেশ নিয়াছেন; উহল সিংহকে জন্মভ্যতে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন; তিনি ক্ষঃং কথন কোথায়থাকিবেন, তাহার স্তিরতা নাই লিথিয়াছেন; হত্তরাং ললিভমোহন বাবুর আর কোন সন্ধান হইল না। তথ্য জগতা। রজনীকান্ত সর্যুবালা ও উহল সিংহ, ললিভমোহনের প্রত্যাগ্যন আশা পরিভাগে করিলেন;

কিন্তু টহল দিংহ সে আশা ছাড়িল না। সে দেশে চলিয়া আদিল, ললিভমোহনের প্রদত্ত অর্থে স্থাপে দিন্যাপন করিবার আশাঘ সে দেশে ফিরিল না,যেরণে হউক প্রভুর পদ্ধান করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলনই তাহার সঞ্চল इहेन्।

পাঁচদিন পরে বাদা উঠাইয়া দিয়া সর্যুবালাকে লইয়া রজনীকান্ত খ্যামবাজারে আপনার পৈত্রিক ভবনে আসি-লেন। সামীর ভবনে সংযূবালা কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। ত্র্থ ও আশা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাকে আশ্রয় করিল, শক্ষার মাও সঙ্গে থাকিল।

এত স্থথের মধ্যে এক চিন্তা সমগ্রেসময়ে দরযু--বালাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। রাধিকাপ্তন্দরার কি হ্ইল 

তীর্থ প্রাটনে গিয়াছেন শুনিয়াছি, আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চিত্তকে তিনি ন্তির করিতে পারিয়াছেন কি 🕴 বোধ হয় না। বোধ হয়, যুক্ত সমানই চলিতেছে, বেধি হয় সে যুদ্ধে তাঁহার আত্মনাশ ঘটবে, জানিনা জি হইল। আর ললিতমোহন! তিনি সহসা আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন কেন ? সেই অনাসক্ত সাধু এথানকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া প্রস্থান করিয়া-ছেন। কোথায় গিয়াছেন? আবার রাধিকাস্থনরীর সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে ফিরিতেছেন **কি** ? অসম্ভব! দে প্রবৃত্তি থাকিলে তিনি পূর্ন্মেই তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

না, চিত্তের উপর তাঁহার আধিপত্য অসীম। তিনি কথনই কোন মল উদ্দেশ্যে যান নাই, তবে কি হইল। ইহাদিগের সংবাদ পাটবার কি কোনই উপায় নাই ৭ কাশিতে ইঁহার৷ নাই; কোথায় আছেন জানিলে স্বামীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে দক্ষে লইয়া সর্যু বালা একবার ললিভর্মোহন ও রাধিকা-স্কুলরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

গর্বিণী ও মতিলাল সকলই জানিয়াছে। কুলটা বুঝিয়াছে, রজনীকান্তকে হতগত করিবার আর উপায় নাই। সে তথন মতিলালকেই এই দর্মনাশের কারণ স্থির করিয়া, আপনার কপালে আপনি করাঘাত করিরাছে। সে যদি মতিলালের পরামর্শে যোগ দিয়া রজনীকে ছাড়িয়া না দিত, মতিলালের ব্যবস্থাক্রমে রজনী বৃদি সর্যুকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে এরপ অনিষ্ট কথনও ঘটত না। মতিলালের উপর ভয়ানক ক্রোধ হইল। অধম মতিলাল আর দেখা দেয় না, এক্ষণে উপায় কিছুই নাই। কোন পরামর্শ স্থির করিতে না পারিয়া, গরবিণী আপন মনে গর্জিতে नांशिन। ८ मध्य (म मक्स कतिन (य, ८य ভাবেই इडेक সর্যুকে নিপাত করিতেই হইবে। এই শত্রুকে রসাতলে পাঠাইতে পারিলে, তাহার যাহা ছিল, সকলই আবার **ब्हेरव**।

মতিলাল বড়ই হতাশ হইল। এরপ মনকষ্ট তাহাকে

আর কথনও পাইতে হয় নাই। সে জীবনে যথন যে নারীকে দেখিয়া লুক হইয়াছে, ধনদারা হউক, লোকদারা ছউক, কৌশল দারা হউক, তাহার সর্ধনাশ না করিয়া কথনও ক্ষান্ত হয় নাই। এবার সর্যুকে দেখিয়া ভাহার কু-প্রবৃত্তি অতিশব বলবতী হইরাছিল, সর্যুকে এক দিনের নিমিত্ত পাইবার উপায় হইলেও সে আপনার অগাধ সম্পত্তি ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যে উপায়ে মনের সাধ সহজেই মিটিবে বলিয়া জানিয়াছিল, তাহা ছইল না। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া দেই ভল্লুক, সরযুকে গ্রাস করিবে মনে করিয়াছিল, সেই রজনী একাকীই তাহা পাইল এবং পরম স্থাধে দে দিন কাটাইতে লাগিল। তাথার আর দেখা পাওয়াযায়না। ভাবিতে ভাবিতে মতি-লাল স্থির করিল, আশা কোন রূপেই ছাড়া হইরেনা, মিটাইতেই হইবে। ইহার জন্ম অসাধ্য সাংনেও সে **প্রস্তি** হইল। সর্বনাশ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

কাঁকুড়গাছিতে রজনীকাস্তের মনোহর এক উন্থান বাটা ছিল। সর্যুবালাকে লইরা তিনি অনেক সময় সেই বাগানে যাতায়াত করিতেন। সঙ্গে পাচক, দাদী, স্বার-বানাদি থাকিত। শ্রাবণ মাদের মধ্যভাগে একদিন রজনী-কান্ত সন্ত্রীক বাগানে গমন করিয়াছিলেন।

সর্যুস্থানীর সহিত রাত্রিকালে উন্তান বার্তীকার এক কক্ষ মধ্যে কথাবার্তা কহিতেছেন। হাস্ত ও সম্ভোষ যেন উভরকে আজ্র করিয়া রহিগছে। বাহিরে ঘনান্ধকার। এখনই থুব রাষ্ট হইয়া গিরাছে, আকাশ এখনও মেবে আজ্রে রহিয়াছে—বিহাৎ চমকিতেছে, আবার বোধ হয় এখনই রৃষ্টি নামিবে।

দম্পতি যখন ভিতরে পূর্ণানন্দ-মগ্ন, ঔখন বাহিরে অন্যত্ত একটা ভরানক কাজের অনুষ্ঠান হইতেছিল। মতিলাল বছ লোক সঙ্গে লইয়া রঞ্নীকান্তের উন্থান স্মিহিত অপর একটা উভানে অপেক্ষা করিতেছিল,সেই উভানেরই এক স্থানে অশ্বৰয় যোজিত গাড়ী সাজান ছিল। গভীর নিশীণে সর্যু ও রজনী নিজিত হইলে, মতিলাল দার ভাঙ্গিয়া লোকজন সহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবে শ্বির করিয়াছিল এবং নিজিতা সর্যুকে নিঃশব্দে বছন করিয়া প্রায়ন করিবার সঙ্কল্ল তাহার মনে ছিল। যদি শব্দাদিতে ব্লম্মীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দে যদি অভীষ্ট সাধনে ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে তদণ্ডেই হত্যা করিতে হইবে, ইহাও মতিলাল স্থির করিয়াছিল। বাগা-নের ফটকে ধারবান নিদ্রিত থাকে। কিন্তু ফটক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইবে না। বাগানের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর উচ্চ নহে, সেই প্রাচীর লজ্যন করিয়া অনায়াদে বাগানে যাওয়া যাইবে। बाগात्नत निकारे कान मितकरे कान अधिवामी नारे: ্মুতরাং কোন গোলমাল উপস্থিত হইলেও, হঠাং গুনিতে পাইয়া, কোন লোক সাথায় করিতে আসিবার সম্ভাবনা নাই। পুলীস-প্রহয়ীও নিকটে থাকে না; অভএব আশস্কার কোন কারণ নাই; অনেক ভাবিয়া, অনেক বুঝিয়া, মনের সাধ মিটাইবার নিমিত্ত হরস্ত মভিলাল, এই ব্যবস্থা করিয়া স্থ্যোগের প্রভীক্ষা করিতেছে।

বৃষ্টি আদিল, ছাতের উপর টপ্টপ্শক হইতে লাগিল,

বৃক্ষ-লতাদির উপর সপ্ সপ্শকে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

নর্দামা দিয়া ঝর্ ঝর্ শকে জল গড়াইতে লাগিল। ভয়ানক

অধকার! ৩ঃ! কি ভয়ানক মেঘের ডাক! একটা

জানালা থোলা ছিল, সর্যু তাহা বন্ধ করিতে উঠিলেন,

কি গাঢ় অন্ধকার! অন্ধকার দেখিয়া সর্যুর ভয় হইল।

ভাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া রন্ধনীকাস্তের নিক্টে

আসিলেন; বলিলেন,—"বর্ষা না বাইলে আর ভোমাকৈ

বাগানে আসিতে দিব না। এখানে বড়ই ভয়

করে।"

রজনী বলিলেন,—"ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তো বর্ষাকালে বাগানে আদিতে ভাল বাসিনা, তুনিইতো বল, এক একদিন পল্লীগ্রামে না আসিলে শরীর ও মন ভাল থাকে না।"

সরযূ বলিলেন,—"দোষ আমারই বটে। তুমি মামাকে বুঝাইয়া দেও নাই কেন যে, বর্বাকালে চারি-দিকে গাছ পালার মধ্যে অলকারে থাকিতে ভয় হয়।" রঞ্জনী বলিলেন,—"আমার ভয় হয় না, কিন্তু তোমার ভয় হইতে পারে, ইছা আমার বুঝা উচিত ছিল। যাহাই হউক এখনই জল ছাড়িয়া বাইবে, আন্তাবলে গাড়ী, ঘোড়া, সহিস, কোচ্ম্যান রহিয়াছে। এখন রাত্রি ৮টার বেশী নহে; তোমার যখন ভয় হইতেছে, তখন আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই।"

তথনই রজনী দাসী দারা আন্তাবলে গাড়ী তৈয়ার করিতে সংবাদ পাঠাইলেন। "আধ্বণ্টা পরে বৃষ্টি ছাড়িয়। গেল, মেব ও অন্ধকার সমানই রহিল; গাড়ী বারাওায় আদিল। সরষ্কে লইয়া রজনীকান্ত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঝিও গাড়ীর মধ্যে স্থান পাইল, দারবান গাড়ীর উপরে উঠিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বিদিয়া সরয় রজনীকান্তকে বলিপেন,—"কেন বলিতে পারি না, আমার আজ বড়ই ভয় করিতেছিল। এই বাগানে আমি কত দিনই আসিয়াছি,কত দিনই কাটাইয়াছি, কিন্তু এমন ভয় কোন দিনই হয় নাই।"

রঞ্জনী বলিলেন,—"তোমার ভয়ের কথা শুনিয়াইতে বাগানে রাত্রিপাত করিতে আমার ইচ্ছা হইল নাঃ এখন তোমার ভয় দ্র হইয়াছে ব্ঝিয়া আমি নিশ্তি হইলানঃ কিন্ত কেন যে তোমার এইরূপ ভয় হইল, তাহা বলিতে পারি না।"

সর্যু বলিলেন,—"আমিও বলিতে পারি না। আমার প্রাণ হঠাৎ কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল।"

বাগানের পথ ছাড়াইয়া গাড়ী পাকা রাস্তায় উঠিল এবং সেই নিবিড় অফ্লকারের মধ্য দিয়। অপেক্লাকত বেগে চলিতে লাগিল। মতিলাল ও সঞ্চিগণ এ ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় ১১টা। রজনীকান্তের সেই উন্থান নিস্তর : 
ছারবান চলিয়া গিয়াছে; কেবল মালীরা নিয়তলের এক
ছবে যুমাইতেছে। আর কোথাও কোন লোক নাই, কোন
কক্ষেই কোন আলোক নাই; ঘোর অন্ধকার রাত্রি
অতি সামান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে! আকাশে মেঘ যথেষ্ট,
নক্ষত্র ও তারকারাজি মেঘে আজ্লয়।

এইরূপ সমরে এক যুবতী নারী বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল; অরুকারে দে ধীরে পারে অগ্রসর হুইতে লাগিল। বাগানের পথ ও রুক্ষলতাদি তাহার প্রপরিচিত। দে অরুকার মধ্যেও অনায়াদে বাগান ও তৎপার্যবতী পুষ্করিণীর পাশ দিয়া সহজেই উত্থান বাটীতে উপস্থিত হুইল। নারী সোণানাবলী অতিক্রুম করিয়। বারাগুার উঠিল, বারাগু। হুইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। নারীর সমস্তই জানা ছিল, দে দেই সিঁড়ি অবলম্বনে নিঃশব্দে উপরে উঠিল। উপরে কক্ষের দার ভিতর হুইতে রুজ। সকল সন্ধিই নারী জানিত। একটা দারের পড়্পড়ে তুলিয়া দে বাহির হুইতে কৌশলে দার খুলিয়া ফেলিল। নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দে সেই ঘরে

প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল স্থির ইইয়া দাঁড়াইল। আপনার দেহের বস্তাদি সে একবার ঠিক করিয়া লইল। এই নারী গরবিণী।

যে ঘরে গরবিণী প্রবেশ করিল, তাহা শয়ন কক্ষ নহে; আর ছুইটা ঘর অতিক্রম করিলে, শয়ন ককে উপস্থিত হওয়া যাইবে। যে বাগানে বহু দিন সে রজনী কান্ত ও তাহার বয়স্তগণের সহিত বিবিধ আমোদে অতি-বাহিত করিয়াছে: যেখানে তাহার আদেশ ও বাদনা পুরণ করিতে গৃহস্বামী হটুতে তাঁহার ভূত্য পর্যান্ত সকলেই বাস্ত থাকিত: যেথানের সকল দ্রব্য ও সকল আয়োজন তাহারই বিনোদনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইত, আজ দেখানে সে তম্বরের ভাষ প্রচ্ছন্ন ভাবে, পরের ভাষ নিঃসুম্পর্কিত ভাবে প্রবেশ করিয়াছে; কেন তাহার এরূপ ঘটিল গ কোথা হইতে ধুমকেত ক্রপে সর্যুবালা আসিয়া তাহার সকল স্থাথে গরল ঢালিয়া দিল, তাহার জীবনের সকল আনন্দ ছিল্ল করিয়া লইল। সর্যুবালাকে নিপাত করিতে रुरेटव। व्यमृद्धे यादा शाटक रुडेक, এই मत्रगृतालाटक নাশ করিতে গরবিণী কুতসংস্কল্প। আজ রাত্রিতে সর্যু-বালার জীবন-লীলা সাজ হইবে, আজই সর্যবালার সকল বাদনার সমাপ্ত হইবে: আজই তাহার স্বামী সম্ভোগের শেষ দিন। উৎকট কর্ম-সাধনে যে ব্যাপত, তাহার মূর্ত্তিও উৎকট। গরবিণীর মূর্ত্তি রক্তিমা-রঞ্জত। ভাহার অঙ্গ-

প্রতাঙ্গ ঈষৎ বিকম্পিত, বদনে নিদারণ হিংগার রেখা। প্রকটিত।

দে কক্ষ ত্যাগ করিখা গরবিণী নিঃশব্দে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। নিদ্রাকালে রঞ্চনীকাণ্ডের নাসিকা-ধ্বনি হইয়া পাকে, দে শক্ষ শুনা বাইতেছে না, তবে কি এখনও ইহারা ঘুমায় নাই? গরবিণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিল, রজনীকান্ত! আজ তোমার স্থলরী স্ত্রীর সকল লীলা শেষ হইবে। ভোগ কর, হতভাগ্য রজনী! ভোগ কর। মৃতা স্ত্রীর শব দেহ আলিঙ্গন করিয়া আরও গুই মৃহ্ত্র স্থেরে নিদ্রায় অভিভূত পাক।

গরবিণী সে কক্ষ তাগি করিয়া কক্ষান্তরে উপস্থিত
হইল; ইহারই অবাবহিত পর কক্ষেই শমনের স্থান।
আলোক নাই, বাহিরে ও ভিতরে সমান অন্ধকার।
সহসা ভয়ানক মেঘ-গর্জন হইল, গরবিণী চমকিয়া
উঠিল। ভাবিল, বুঝিবা ভাহারই মন্তকে বজুপাত হই-তেছে। প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টিপাতের বিষম
শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিবার উপায় থাকিল না।
গরবিণী মনে করিল, এই স্থান হইতে রজনী কান্তের
নাসিকাধ্বনি নিশ্চয়ই শুনা যাইত, কিন্ত বোধ হয় দায়ণ
বৃষ্টির শব্দে তাহা শুনা যাইতেছে না। সেশয়ন কক্ষে

य भग्न-करण त (र পर्यारक-एय भ्याप रम वह मिन

সুরাপহতচেতনা হইয়া অথবা বিলাদ-প্রমত হইয়া সুখ-বামিনী অতিবাহিত করিয়াছে, আজ তথায় তাহার স্থান অধিকার করিয়া অন্থ নারী শায়িতা! দৃঢ় হৃদয়ে, ধীর পদে গরবিণী পর্যান্ধের পার্শে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বস্ত্র মধ্য হইতে সে এক তীক্ষধার প্রকাণ্ড ছুরিকা বাহির করিল। মনে মনে ভাবিল, এই ছুরিকা এথনই সর্যুর হৃদয়কে ভেদ করিয়া দিবে, এথনই তাহার রক্তে শ্বা ও গৃহ প্লাবিত হইবে; কিন্তু শ্ব্যার এত নিকটে আসিয়াও নিদ্রিতগণের নিশ্বাস ধ্বনি কেন শুনা যাইতেছে লা ? তাহারা কি এ দিকে নাই ? আবার গরবিণী আপিনার বস্ত্র মধ্যে ছুরিকা লুকাইল; ভাহার পর সে শ্বার হন্তার্পণ করিল, সমন্ত শ্বার কুতারি কোন মহুধ্য নাই, তথন গরবিণার মাথা ঘুরিয়া প্তিল।

কোথায় গেল তাহারা ? আজই তাহারা বাগানে আদিয়াছে, বাগানেই রাত্রি কাটাইবে এই সংবাদ গরবিণী বিশেষরূপে জানিয়াছে: কিন্তু কোথায় তাহারা ? কফাস্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে। নৃতনের জন্ম নৃতন আয়োজন হইয়া থাকিতে পারে; হয়তো অন্ত কোন কক্ষে নবীনা স্করীর নবীন শন্ত্র মন্দিরে নবীন শ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ বাহু দারা আপনার কপা**ল ধারণ** করিয়া গরবিণী চিস্তা করিল: তাহার পর উঠিয়া অতি

সাবধানে সে দকল কক্ষ বুরিয়া আসিল, কোথাও তাহার। নাই, তাহাদের কোন চিহ্নও নাই।

হতাশ হইয়া গরবিণী পুনরায় পুর্ব্বহৃথিত শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিল। আবার সেই শয়ায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, তাহার সকল আয়োজন বার্থ হইল। তাহারা নিশ্চয়ই বাগানে আসিব বলিয়া অন্ত কোন স্থানে গমন করিয়াছে। আজ সরয়ৄ! আজ তুমি বাঁচিয়া গেলে; কিন্তু ভাবিওনা, গরবিণী তোমাকে ছাড়িবে। আজ হইল না, কিন্তু কালই হউক বাদশ দিন পরই হউক গরবিণীর হস্তে নিশ্চয়ই জোমার মৃত্যু ঘটিবে। যদি রজনী তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, যদি সে ম্বণা করিয়া তোমাকে ক্র করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয়তো আমি তোমাকে ক্রা করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয়তো আমি তোমাকে কমা করিতে পারি। নতুবা জানিবে আমি তোমার যম। আমার হাতে তোমাকে ছট্ফট্ করিতে করিতে মরিতে হইবে।

ফিরিবার কোন উপায় নাই। এই গভার রাত্রিতে অনেক কটে গ্রবিণী একাকিনী আদিয়াছে। খোর অন্ধকার, ভয়ানক বৃষ্টি; এ অবস্থায় প্রভাত না হইলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। নানারপ চিস্তা করিতে করিতে গরবিণী সেই শয্যার উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়নকরিল। অবিলধে নিদ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; তথন রাত্রি প্রায় সাড়ে বার্টা।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাঁচ ব্যক্তি সেই কল মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা অতি দাবধানে, দীপশলাকা প্রজ্জনিত করিল। দেখিল, অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া এক নিজিতা নারী শ্যায় পড়িয়া আছে; রজনীকাপ্ত নিকটে নাই। যে পাঁচজন আদিয়াছিল, তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণকার পুরুষ অগ্রণী; সেই পুরুষ মতিলাল।

মতিলাল ভাবিল, ভগবানের কি অনুগ্রহ! হয়তো প্রেমর কোন কলহে অথবা অন্ত কোন কারণে আজ এই নিদ্রিভা সর্যূর পার্শ্বে রজনীকান্ত নাই। আর বিলম্বের কি প্রয়োজন! যথন সর্যূকে একাকিনা পাওয়া গিয়াছে, তথন বুঝিতে হইবে যে, বাসনা সিদ্ধির কোনই ব্যাঘাত নাই। সে ফুস্ফুস্ করিয়া অনুচরগণকে কি বলিয়া দিল। তাহার পর স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

অনুচরেরা ধারে নিজিতা নারীর পার্শ্বে গমন করিল এবং কেই কোন কথা না বলিয়া, চক্ষুর নিমিয়ে রমণীর সম্থ বাধিয়া ফেলিল। নারী ছট্ফট্ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তাহার হস্তপদ চাপিয়া ধরিল; তাহার পর শধ্যায় জড়াইয়া তাহাকে শবের ভায় বাধিয়া ফেলিল; তদনস্তর সেই গাঢ় অন্ধকারে নারী দেহ বহন করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। সকলই নিস্তর্ক হইল।

মংগলাদে মতিলাল, সেই নিবদ্ধ নারীকে লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিট বাগানে উপস্থিত হইল। বাহিরের ফটক রুদ্ধ মতিলাল নারীর মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া সবিস্থারে দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে । এ থে গরবিণী । তখন সেকোধে ও মনস্তাপে অভিভূত হইয়া পড়িল ; বলিল,— "তুই হতভাগি, বাগানে কেন আদিয়াছিলি ? অনার এত আম্মোজন, এত কন্ত সকলই তুই মাটী করিলি। আমার ইচ্ছা হঁইতেছে,ভোকে এখনই মারিতে মারিতে তাড়াইয়া দিই।"

অনেককণ গরবিণী কথা কহিতে পারিল না। অনেক কণে তাহার নিখাদ-প্রখাদ প্রকৃতিত্ব হইল। তাহার পর দে বলিল,—"পাষণ্ড! নরাধম! তোমারই পরামর্শে আমার দর্কনাশ হইয়াছে। তুই আমাকে কুমন্ত্রণায় ভূলাইয়া রন্ধনীকে কাড়িয়া লইয়াছিদ। আমার দর্কনাশ করিয়া, হুরাত্মা মতিলাল, তুই আবার আমাকে মারিতে মারিতে জাড়াইতে চাহিতেছিদ্? আর তোর দাক্ষাৎ পাওয়া যার না; আর তুই ডাকিলে আদিদ্না—আর তুই আমার দক্ষান করিদ না।"

conticus महिक भिंतनाल विनन, —"(कन कार्रित ? তোর মত নারী পথে ঘাটে শত শত পাওয়া যায়। বেশী কথা কহিদ না। তাহা হইলে চাকর দিয়া মারিতে মারিতে এই রাজিতেই তোকে তাড়াইয়া দিব। রজনী স্থী হইয়াছে। সে যে স্থলরীকে পাইয়াছে, তুই তাহার পায়ের নথেরও যোগ্য নহিস্,কেন সে আর তোর নিকটে আসিবে ? আমি ইচ্ছায় হটক, অনিচ্ছায় হটক ব্যুৱ উপকার করিয়াছি, সে জন্ম তুই কণা কহিবার কে 🤊 আর কণা কহিলে তোর মুথে রক্ত উঠাইয়া দিব। তোর ধীদি একটুও বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কথনই আমার সহিত এইরূপ ভাবে কথা কহিতিদ না। ব্রিয়া দেথ, আমি এতকট্ট করিয়া, এই জল কাদায়. অন্ধকারে যে কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহা যদি নির্বিদ্নে হইয়া যাইত, তাহা হইলে সকল দিকেই তোৱই ভাল হইত।"

গরবিণী একটু ভাবিয়া দেখিল, মতিলালের কথা
মিথ্যা নছে। বলিল,—"তুমি কাজ শেষ করিতে পারিলে
আমার স্থবিধা হইত বটে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া
কেবল চেষ্টাই করিতেছ, চেষ্টার কথাই বলিতেছ, কাজে
ভো কিছুই হইতেছে না;"

মতিলাল বলিল,—"সে কি আমার দোব? স্থযোগ
না পাইলে. এমন একটা কাজ করা যায় কি ?"

গরবিণী বলিল,—"তুমি স্থযোগের অপেক্ষায় দেরী করিতে অনায়াদেই পার, কিন্তু আমি আর পারি না, এইজন্ত আমি আজি একেবারে নিকাশ করিতে আদিয়াছিলান। এই দেখ ছুরি! কি বলিব, দেখা পাইলাম না, দেখিতে পাইলে কোন্ কালে তাহাকে যমের বাড়ী পাঠাইতাম।"

গরবিণী বস্ত্র-মধ্যে হইতে ছুরি বাছির করিল;
মতিলাল বলিল,—"এমন কাল করিও না, মারিয়া কোন
লাভ নাই। বাঁচিয়া থাকিলে আমার উপকারে লাগিবে,
আরও পাঁচ জনের উপকারে লাগিতে পারে। ভাহাকে
রজনীকান্তের হাতছাড়া করার দরকার, তাহারই মতলব
করা কোমার উচিত, শেজন্ত আমাকে সাহায্য করাই
তোমার আবশ্যক।"

তাহার পর উভরে স্থরাপান করিতে করিতে এক থোগে সর্যুবালার সর্বনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা তথন স্বার্থের জন্ম এবং স্থরার প্রভাবে উভরেই উভরের পরম হিতৈষী হইয়া উঠিল। একটা চক্রাস্ত স্থির করার পর তাহারা রাত্রিশেষে স্থরাপহত চেক্তন হইয়া পড়িয়া রহিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাধিকাঞ্চলরীর মুথে ললিতমোহনের মথুরাধামে আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই, গিলিমার মনে এক নৃতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি, মনে করিয়াছিলেন, এতদিন পরে হয়তো রাধিকার দৃঢ়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে; হয়তো এয়ন ললিতমোহনের সহিত দাক্ষাৎ করিতে বা কথোপকথনে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক সন্মত হইবেন এবং হয়তো এরপ দাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটলে বিরাহের প্রস্তাবও নিতান্ত অসমত বলিয়া কোন পক্ষ মনে করিবেন না। আবার হয়তো রাধিকার মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হইবে, আবার তাহার জীবন আনন্দ ও উৎসাহ পূর্ণ হইবে। এইরূপ বিখাদে স্নেহময়ী গিলি মা রাধিকার অগোচরে ললিতমোহনের আবাসস্থানের সন্ধান করিয়াছলেন এবং স্বয়ং ললিতমোহনের সহিত প্রাতে দাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

অগ্নই তাঁহাদের পুনরায় বুলাবনে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্ত ললিতমোহন আসিয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাং করিবেন বলিয়াছেন। বুলাবনে প্রস্থান করিলে, হয়তো সে স্থোগ নষ্ট হইবে মনে করিয়া গিরি মানানা প্রকার ওজরে যাওয়া বন্ধ রাথিয়াছেন।

সন্ধার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে গিনিম। ও রাধিকাস্থলরী বাদার এক কক্ষে বিদিয়া কথা কহিতেছেন। মথুরা হইতে আগ্রা যাইবার যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহারই পার্শ্বে এক স্থলর অটালিকায় তাঁহাদিগের বাদা হইয়াছে। পথ হইতে বাদবাটী কিছু দূরে অবস্থিত। বাটী ও পথ এতহত্তয়ের ব্যবধান স্থান নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ-লতাদিতে পূর্ণ, তাহার মধ্য দিয়াগমনাগমনের রাস্তা।

ললিতমোহনের সহিত গিরিমা সাক্ষাৎ করিরাছেন, তিনি আসিবেন বলিয়াছেন, এই সকল কোন কথাই রাধিকাকে জানান নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে রাধিকার মন একটু প্রস্তুত করিয়া রাথিবার উদ্দেশে অভাভ অনেক কথার পর গিরিমা বলিলেন, "মা! একদিন বলিয়াছিলাম, আজি আবার বলিতেছি, এমন করিয়া অকারণ দেহ পাত করিলে কি লাভ হইবে ?"

হতাশভাবে প্রশ্ন হইল, — "তবে কি করিব ৽"

গিরিমা উত্তর দিলেন,—"যাহা করিলে সকল দিক রক্ষা হয়, তাহাই কর; এরূপ তৃষানলে পুড়িয়া মরার অপেক্ষা জীবনকে রক্ষা করাই উচিত; তোমার ধন আছে, যৌবন আছে, রূপ আছে; ললিতমোহনের সহিত তোমার মিলন হুইলে, জগতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই, বরং উপকার যথেষ্ট। তিনি দয়ার অবতার, তুমি ধনে রাজরাজেখরী; এক্লপ লক্ষী-নারায়ণের মিলনে সমাজের অনেক হিত হইবে।"

রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে; কিন্তু মা! সমাজ শাসনের, ধর্ম শাসনের, এবং ন্যায় শাসনের মন্তকে পদাঘাত করিয়া, জগতের হিত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; মানবের হিতাহিতে বিধাতারই অধিকার; তিনি যদি হিতের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার মত কীটের সহায়তা না পাইলেও তাহার বাসনা পূর্ণ হইবে; তিনি যদি অহ্যুতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সহস্র ধনশালিনী বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারিবেনা। অতএব মা! একটা মিণ্যা ওজরে মনকে প্রবোধ দিয়া, কেন অস্থায় করিব ?"

গিরি মা একটু চিন্তার পর বলিলেন,—"ললিতমোহন সংগ্র দেবতা; তাঁহার কর্মময় জীবনকে তুমি নিক্তম করিয়া দিলে; তাঁহা দারা জগতের প্রভূত হিত হইতেছিল, তুমি তাহা নষ্ট করিলে; সেই আনন্দময় সুবার হদয়ে, তুমি চির বিষাদের বিষ ঢালিয়া দিলে, ইহা কি তোমার অভায় হইল না মা ?"

রাধিকা বলিলেন,—"না। আমি জ্ঞানে বা **অ্জানে** তাঁহার নিকট কোন প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই; তাঁহার সহিত একটিও কথা কহি নাই; ইচ্ছা করিয়া কথনও তাঁহাকে আমার মুথ দেখিবারও স্থযোগ করিয়া দিই নাই, স্থতরাং ধর্মতঃ আমি তাঁহার চিত্ত পরিবর্তনের কারণ নহি। তিনি পুরুষ, অবিবাহিত, সাধীন ব্যক্তি; শত সহস্র উপায়ে তিনি চিত্তের গতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। যতক্ষণ তাহা না পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার কঠ বটে, কিন্তু লক্ষণে ব্রিয়াছি, তাঁহার চিত্ত শাস্ত হইয়াছে। তিনি বেগে উন্নতির পথে ফিরি-তেছেন। ভাল হউক মন্দ হউক্ক, আমি তাঁহার ভাবাস্তরের জন্য দায়ী নহি।"

গিন্ধি মা বলিলেন,—"তুমি মা অর্থ ছারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছ, নানা প্রকারে তাঁহার হিত চেটা করি-রাছ। ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাঁহার প্রতি তোমার যথেষ্ট ভালবাসা জন্মিয়াছে। তিনিই বা কেন এক্লপ না বুঝিবেন ?"

রাধিকা বলিলেন,—"এরপ ব্ঝিলে ভুল ব্ঝা হইবে। লোকের উপকার করিতে তাঁহারও যেমন অধিকার আছে, আমারও তেমনই অধিকার আছে। তিনি দেবতা, পরোপকারই তাঁর ব্রত; আমি স্বয়ং পরোপকারের ভাল স্থাোগ পাই না। এইরূপ অবস্থায় যদি আমি ব্ঝিয়া থাকি যে, তাঁহাকে সাহায্য করিলে পরোপকারের সহায়তা হইবে, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে মা ? আর যদি আমি ব্ঝিয়া থাকি, তিনি নির্কিল্ন থাকিলে, জগতের অশেষ

হিত হইতে থাকিবে, তাহাতেই বা আমার কি অন্তায় হইয়াছে মা ? এ সকল কার্ণ্যে প্রণয় প্রকাশ হয় না; আমি নারী বলিয়াই আমার কার্য্য বিক্দ্ধভাবে তোমরা গ্রহণ করিতেছ'; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহাতে আমার প্রাণের মধ্যে যে লুকান ছাই ঢাকা আগুন দিবানিশি জ্বিতেছে, তাহা কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই।"

গিলি মা বলিলেন,—"এক্ষণে উপায় ?"

রাধিকা বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"উপায় শ্রতি সহজ্ঞ, জতি নিকটস্থ; চিতার অনলে এই ছার দেহ ভত্ম হইলেই উপায় হইবে। মন কলঙ্কিত হইয়াছে; দেহ কদাপি কলঙ্কিত হইতে দিব না। পিপাদায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিব, কিন্তু সে বিষ-বারি পান করিব না। নারী-জন্ম লাভ করিয়া চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। ধিক্ আমাকে! বুঝিয়া দেখ মা! মৃত্যুই আমার উপ্যুক্ত প্রায়শিচ্ছ।"

রাধিকা নীরব হইলেন, গিল্লি মা নীরবে অঞ বর্ধণ করিতে লাগিলেন; কম্পিত হস্তে রাধিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! কাঁদিও না, ছঃথ করিও না; মরণে নারীর গৌরব ভিন্ন ভয় নাই। নারী কথনও মরিতে ভরায় না। ধর্মের অভাব-ই নারীর মৃত্যু; ধর্মের জন্ম হাদিতে হাদিতে মরা-ই নারীর ধর্ম।" অঞা দংকুর ধরে গিলি মা বলিলেন,—"তুমি তে। বাসনা নিবৃত্তির সকল উপায় থাকিতেও মরিতে বসিয়াছ, মরায় যদি ধর্ম থাকে, তাহা হইলে সে ধর্মতো শীঘ্রই তুমি পাইবে। এই শেষ সময়ে একবার ললিতবাবুকে এখানে আনাইলে হয় না ?"

রাধিকা বলিলেন,—"ছিছি । কেন মা এমন কথা বলিতেছ ? তিনি দেবতা, তাঁহাকে আমি প্রাণের সহিত প্রণাম করিতেছি; কিন্তু তাঁহার দহিত সাক্ষাতে আমার কোনই লাভ নাই। আমি মুরিতে বৃদিয়াছি, মুরুণ কালেও আমার হৃদয়ের হুর্বলতা, অসঙ্গত চপলতা দেখা-ইয়া মরিব কেন ? আমার মরণের পর তোম্যা তাঁহার হিত চেষ্টা করিও, তাঁহার বিবাহ দিবার মত্ন করিও; আমার এই ধন সম্পত্তি তাঁহার চরণ-তলে স্থাপিত করিও: কিন্তু আমার এ গুর্বলতার কথা তাঁহাকে আর জানাইও না। আমার এ দেহের সহিত চিতা-ভম্মের মধ্যে যেন এই অধঃপতনের কাহিনী লুকাইয়া থাকে: আমি আপনাকে অবিখাদ করিয়া, তাঁহাকে আনাইতে বারণ করিতেছি, এমন মনে করিও না; তিনি সমুধে আহ্ন, হাসি মুখে আমার শিয়রে বন্ধন, আমি পরোপ-कां तो महा भूक्ष त्वात्म, जाँशांत हतन धृणि मछत्क लहेव; কিন্তু যাহা ভাবিয়া আমার এই হর্দদা উপস্থিত হইয়াছে, যে বাসনায় আমি নরকে ড্বিতে বসিয়াছি, ভাহার প্রশ্র কোন মতেই দিব না। তিনি আমার মুধ হইতে

ঘুণাক্ষরে সেরপ কথা শুনিবেন না; আমি ক্রত গতিতে যে নিয়তির পথে চলিতেছি, তাহারও কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

গিল্লিমা বলিলেন,—"তবে তাঁহাকে আনাইবার চেষ্টা করিলে দোষ কি মা ?"

রাধিকা বলিলেন,— "আমার কোন ক্ষতি না হইলেও তাঁহার হয়তো কোন ক্ষতি হইতে পারে; তিনি পর-ছঃথ কাতর মহাত্মা; আমার এ ছ্র্দিশা দর্শনে, তাঁহার অন্তর হয়তো বিচলিত হইবে। আর এই চপলতা— এই অধঃপীতনের ব্যাপার লইয়া কোন আন্দোলন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

গিল্লিমা কোন কথা কছিলেন না। কেবল একটী দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ করিলেন।

রাধিকা আবার বলিলেন,—"দিন ফুরাইয়াছে, এগন আর চিস্তার কারণ নাই। তোমাদিগের আনীর্কাদে অন্তরের বে ছুর্গতিই হউক, বাহ্যে আমি সামাজিক ধর্ম বজার্ম রাখিতে পারিয়াছি ইহাই সোভাগ্য। আমার জন্য ছংখের কোন কারণ নাই। এ অবস্থায় অসম্ভপ্ত হইয়া আমি যদি স্থথের পথ খুঁজিয়া লইতাম, তাহা হইলেই ছংখের কারণ ঘটিত। আর এ কথায় কাজ নাই। অনেকদিন অনেক প্রকারে বারবার এই কথাই ভাবিতছ। ভাবিয়া যাহার কোন উপায় হয় না, সে ভাবনা, সে

কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত : নীচে হয়তো পাণ্ডাঠাকুর বিদিয়া আছেন। এখানে এক হাজার ব্রাহ্মণকে কল্য এক টাকা করিয়া দান দিবার কথা ছিল, সন্ধার পূর্ব্বে আদিয়া পাণ্ডাঠাকুর তাহার ব্যবহা করিবেন বলিরাছেন। তুমি যাও, যদি তিনি আদিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সমস্ত পরামর্শ ঠিক করিয়া আইস। কাহাকেও এই ঘরে আলোক দিতে বলিও। আমি একটু পরেই নীচে যাইতেছি।

গিনি মা প্রস্থান করিলেন; দাদী আলোক লইয়া আদিল। রাধিকার ইঙ্গিতে যথাস্থানে আলোক স্থাপন করিয়া দে চলিয়া গেল। বিশ্বসংসার অন্ধকারে আছেন হইল। রাধিকা এক বাতায়ন সমীপে অন্ধকারের দিকে মুথ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ভালবাসায় দোষ নাই, দেষে কেবল ভোগ বাসনায়। দেবতাকে হউক, সমন্ত মানব জাতিকে হউক, ব্যক্তি বিশেষকে হউক, সকলকেই ভালবাসিতে অধিকার আছে। অধিকার নাই কেবল ভোগ কামনা মনেও আনিতে। আমি যদি কেবল ভালবাসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতাম, তংহা হইলে কন্তই স্থাপ, কন্তই আনন্দ হইত। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি, ভোগের আশা মনে স্থান দিয়া মরিতে বসিয়াছি। এত তীর্থ পর্যাটন করিলাম, এত দেখিলাম ভানলান, কিন্তু মনকে ফ্রিটতে পারিলাম না। কামনা বার্জিত

হইরা ভালবাসিতে মন কোন মতেই শিধিল না। ইহার আর উদ্ধার নাই। এখন পাপেই ডুবিয়াছি, পাপ চিস্তা-তেই ডুবিয়া থাকিব।

বাহিরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক অলক্ষ্য মূর্ত্তি গন্তীর স্বরে বলিল,—"রাধিকা! তুমি সতী, এ গৌরব হারাইও না।"

রাধিকা চমকিরা উঠিলেন। কাহার এ কণ্ঠস্বর! কে এই মহৎ বাক্যের উপদেষ্টা! স্বর রাধিকার স্থপরি-চিত, ইহা সেই নিরস্তর চিত্তার কেন্দ্র স্বরূপ ললিত-মোহনের কণ্ঠস্বর!

রাধিকার দেহ স্রোত্সিনী মধ্যপতা লতিকার ভাষ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি হস্ত ভারা মুখ আবৃত করিয়া দে স্থানে ব্দিয়া পড়িলেন। কোন, উত্তর দিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। স্থান কাল অবস্থা সকলই তিনি ভুলিয়া গেলেন।

অদৃষ্টচর পুরুষ আবার বলিলেন,—"রাধিকা! তুমি দেবী, নরকে বাইবার বাসনা ত্যাগ কর, অর্গ ভোমাকে পাইয়া উচ্ছল হইবে।"

রাধিকার কর্ণে প্রত্যেক শব্দ স্থপট্রপে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রসনা, ওষ্ঠ সকলই যেন বিকল। তিনি এখনও কোন উত্তর দিতে পারি-লেন না। অদৃষ্টিচর পুরুষ আবার কহিলেন,—"ভোগে ধর্ম নহে, ধর্ম ত্যাগে। সাধিব! পুণ্যবতি! অন্তরকে ত্যাগের ধর্ম শিক্ষা দেও; তোমার,আদর্শে জগৎ ধন্ত হউক।"

এবার রাধিকা অতিকটে অম্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—
"আপনাকে চিনিয়াছি। আপনাকে দেবতা বলিয়া জানি,
আমি উদ্দেশে আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আশীব্যাদ করুন, বেন শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়।"

পূর্ববং গন্তীরস্বরে অদৃষ্ট্র গুরুষ বলিলেন,—"অন্ত-বের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি, এই মুহুর্ত হইতে ভোমার কামনার মৃত্যু হউক। সতি! তুমি হদরকে স্থির করিতে অভ্যাস কর, স্বর্গের পথ কোমার সন্মুথে উন্মুক্ত ইহিরাছে। একটু সামান্ত মোহে অভিভৃত হইরা তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না।"

রাধিকা বলিলেন,—"আপনি আমার ভগবান, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার মনের ভাব জানিয়া-চ্নেন বলিয়া দিন দয়ার অবতার ! মহাপুরুষ ! বলিয়া দিন, কি উপারে এই মহাপাপিষ্ঠ চিত্তকে ফিরাইতে পারিব ?"

অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন, ক্লাত্যই যদি আমি তোমার ভগবান হই, সত্যই বদি দেবি, তুমি আমার প্রতিপ্রেমাসক্ত হইরা থাক, তাহা হইলে আমার উপদেশ গ্রহণ কর, আমাকে ভগবং জ্ঞানে আমার পূজা করিতে থাক; নিরস্তর আমার প্রেমে মগ্র থাকিয়া আমার সঙ্গ-

ক্থ অনুভব কর! নিরম্ভর আমার মূর্ত্তি অন্তরে ও বাহিরে স্থাপন করিয়া কামনা বর্জিত হৃদয়ে আমাকে দর্শন করিতে অভ্যাদ কর।"

রাধিকা বলিলেন,—"ভগবানের উপদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু এ অসাধ্য সাধনা আমার ঘটিবে কি ?"

অদৃষ্টির পুরুষ বলিলেন,—"অবশু ঘটিবে, তোমার যদি এ সাধনায় সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সংসারে দেবতা বা মহয় কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আমি প্রস্থান করিতেছি, আবার আবশুক সময়ে আমি তোমার শিকটে আসিব।"

রাধিকাস্থলরী গলদশ্র লোচনে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—"লাসী চরণে প্রণাম করিতেছে, শিষ্য। গুকর আশীর্কাদ গ্রহণের কামনা করিতেছে।"

আর সেই স্থমধুর কণ্ঠস্বরে কোনই উত্তর হইল না।

সকলই নীরব। অধোমুথে ক্রন্দন করিতে করিতে

তত্রত্য ধূলায় পর্টিয়া রাধিকা আপনাকে পরম ভাগ্যবতী,

মনে করিতে লাগিলেন।

## যষ্ঠ পরিচেছদ।

সন্থপায় বটে—রাধিকাহ্মন্দরী দেই স্থানে বিসরা আনেককণ চিন্তা করিতে করিতে ব্ঝিলেন, অদৃষ্ট পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, এ অবস্থার তাহা সহপায় বটে। এ ভাবে হালয়কে ফিরাইবার, এই উপায়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার তিনি কথনও চেন্টা করেন নাই। গিল্লিমার নিকট হইতে তিনি যে উপদেশ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের আলোড়ন আরও বাড়িয়াছে। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা তিনি পাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে একপে উপদেশ কোথাও নাই। উপদেশ অতি মহৎ এবং যে বাক্তি তাঁহার হালগের দেবতা, তাঁহারই উপযুক্ত বটে।

কথনও কাঁদিয়া কথনও হাসিরা কথনও ভাবিয়া, রাধিকা দেই বাতায়ন সমীপে স্থদীর্ঘকাল কাটাইলেন। গিল্লিমা আসিয়া বলিলেন,—"মা! ওথানে কেন? ঝিরা কেহ কাছে নাই কেন?"

রাধিক। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোন কথাই গিনিমাকে জানাইলেন না। বলিলেন,—"চিন্তা অনেক; শরীরের কষ্ট ততোধিক। এই স্থানে বদিয়া একট্ট আরাম পাইতেছিলাম। তুমি যে কাজে গিয়াছিলে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে তো ?"

গিরিমা বলিলেন,—"পাণ্ডাঠাকুর একহাজার ত্রাহ্মণ বাছিয়া স্থির করিয়াছেন। ত্রাহ্মণেরা এ বাটাতে আদিয়া দান গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদিগের বাটাতে বাটাতে টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে? এ বিষয়ে তোমার কি ইছো? না ব্রিয়াস্থামি ইহার উত্তর দিতে পারি নাই।"

রাধিকা বলিলেন, "শামান্ত একটি টাকার জক্ত তাঁহাদিগকে কট করিয়া আদিবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। বাটাতে পাঠাইয়া দেওয়াই সংপ্রামর্শ। আরে এই সামান্ত কার্য্যের জন্ত অনেক লোক জড় করিয়া একটা আড়ম্বর করা উচিত নহে।"

গিরিমা বলিলেন,—"বেশ ! তুমি এই দিকে উঠিয়া আইস । জানালার কাছে সন্ধ্যার পর একা বসিয়া থাকিও না । আমি পাণ্ডাঠাকুরকে ভোমার অভিপ্রায় জানাইয়া আসি, যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তোমার কাছে। থাকিবার জন্ম হুইজন ঝিকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

রাধিকা কথা কহিলেন না। গিলিমা প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত রাত্তি রাধিকার একবারও নিদ্রা হইল না; নিরস্তর আপনার মনে মনে তিনি ললিতমোহনকে ভোগাদক্তি শৃত্ত হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিবেন।

नमछ दां बि मत्नत नम्रत्न निल्धार्महन्तक छ्रमृत्तत्र **(मर्वज्या मर्मनीय भनार्थ (वार्य, (म्थिवात ८० है। क**तित्वन। সমস্ত রাত্রি ত্রীরন্দাবনে গোবিলজি, গোপীনাথ, মদন-মোহন, সাহলৈ, শেঠলি প্রভৃতি যে সকল বিগ্রহ তিনি দেখিয়াছেন, তজ্রপে ললিভমোহনকে দেখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু হায়, ফল কিছুই হইল না। একবারও তিনি আদক্তি-শৃত্য ভাবে, হৃদয়ের মঞ্চে ললিতমোছনের দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। একবারও তিনি মনের নয়নে দেবতা-বোধে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দুর হইতে অস্তবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সকল তীর্থে, সকল রমণীয় স্থানে, সকল দুখোর মধ্যে তিনি কল্পনার নয়নে ললিতমোহনকে দেখিয়াছেন: সর্বাত্ত তিনি ললিতমোহনের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজি হানয় হইতে **ুসেই ভোগের বস্তুকে** বাসনা বিরহিত ভাবে দর্শন করিতে সক্ষ হইলেন না। সকল আয়াস রুথা হইল। তুঃখিনী ক্লেশ-পীড়িতা রাধিকা উপাধানে মস্তক স্থাপন कंत्रिया द्यापन कतिएक नागिरनन।

রাধিকা তথাপি হতাশ হইলেন না। রোদন ও চিন্তা তাঁহার নিত্য সঙ্গী। রোদনের পর আবার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি মনে করিবেন ? সেই দেবতা, দেই গুরু কি মনে করিবেন ? আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারি নাই, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি নাই, তবে দেই প্রভূ দয়া করিবেন কেন ? তাঁহার রূপার আমি কি বঞ্চিত হইব ?

আবার সরলা সেই কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন;
কিন্তু ললিতমোহন মফুষ্য; প্রাণের আনন্দ, নয়নের
আলোক, জীবনের অমৃত, স্থবের আধার, হৃদয়ের ভোগ,
প্রেমের প্রস্তবণ, ভাল বাসার ভাগোর এইরপ ভিন্ন
ভিন্ন ভাবই তাঁহার মনে উদয় হইতে লালিল।

রাধিকা আপনাকে আপনি শতধিকার দিতে লাগি-লেন, আপনার লজ্জায় দেই নিশাকালেও তিনি মৃথ ঢাকিতে লাগিলেন।

উধা সমাগমের কিঞিৎ পূর্বের, স্থমধুর শীতলবায়ু সংস্পর্শে রাধিকার একটু তক্রা আদিল; দেই তক্রা-কালে তিনি সপ্প দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক পরম শোভামর প্রদেশ; তাহার একদিকে নাতিউচ্চ স্থংমা-পূর্ণ মনোহর লতা-বিটপী-সমাচ্ছর শৈল। সেই শৈলের একপার্শ ভেদ করিয়া রজত ধারার ন্তার প্রস্ত্রবণ-বারি বর্বর্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া, ভ্রুত্ত সদৃশ বক্র গতিতে কতদ্রে ধাবিত হইতেছে। শৈল ও নির্বরিণী-পার্শে স্থামল বছদ্র বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের স্থানে হানে রমণীয় স্বাভাবিক কুঞ্জ। বুক্ষণাধা মিণিত হইয়া

লতা বলরীর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, আপনি অতি রমণীয়
কুঞ্জাকারে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চম্পক,
কুরুবক, কদম, সেফালিকা, করবী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি পূজবৃক্ষের সমাবেশ; সকল বৃক্ষই কুমুমিও সকল লতাই
পূজা ভারাবনত। পুজোরা হাসিতেছে, তুলিতেছে,
পড়িতেছে, থেলিতেছে। গদ্ধে সমন্ত দিক আন্যাদিত।

রাধিকা স্থপ্নে আরও দেখেতে লাগিলেন, গিরিপার্থে
ময়্র-ময়্রী নৃত্য কবিতেছে, মৃগশিশুরা লাফাইতেছে,
কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল কুহরিতেছে, শুক সারিকা উড়ি-তেছে, বসিতেছে. আবার উড়িতেছে। কাহার ও ভর নাই,
সকলেই শান্ত, প্রসন্ম ও জীয়ানীল।

রাধিকা আরও দেখিলেন, তথায় অতি মৃত্ স্থান্তপূর্ণ দক্ষিণ বার্ ধীরে প্রবাহিত। তথায় রৌজ নাই, অক্ষকার ও রৌজের সন্মিলনকালে,মনোহর প্রভাত-স্থ্য পূর্বাকাশে প্রকটিত হইবার সময়, বস্করা যে স্থাসিক্ত আলোক মাধা হইয়া থাকে, এই রমণীয় দৃশ্রের উপর সেই মধুর আলোক বিকীর্ণ; আলোকের হাসহৃদ্ধি নাই। সমান আলোক সমান রহিয়াছে।

রাধিকার নিজাছের কর্ণ শুনিতে পাইল, সেই স্থানে বেন স্থান্ত প্রতিক্রিক হালিতে হলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বছ বংশীধ্বনি সন্মিলিত হইরা উড়িতেছে, আবার চলিরা ষাইতেছে। কি সুমধুর! কি স্থমিষ্ট ধ্বনি! ঐ আসে! ঐ যায়! এইরপ অলোকিক শোভা, এইরপ ভোগের স্থান রাধিকার কল্পনা কথনও গঠিতে পারে নাই স্থান বেশে রাধিকা কল্পিত নন্দনের স্থথ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

শোভা আরও ফুটিয়া উঠিল। সর্বশোভার সার,
সকল সৌলবর্ধার স্থিলন স্থরপ ললিতমোহন সেই
দৃশ্রের মধ্যে আবিভূতি হইলেন। রাধিকা দেখিতে
লাগিলেন, সেই শৈলসামুদেশে এক পাষাণ বেদিকার
উপর দেব-প্রতিম ললিতমোহন আসিয়া উপবেশন করিলেন। জাঁহার বদনে মৃত্ হাস্ত, নয়নে শান্তিপূর্ণ স্থমধুর
দৃষ্টি, তাঁহার কলেবর জ্যোতির্ময়, তাঁহার তেজে, তাঁহার
শোভায়, তাঁহার সমাগমে সেই রমণীয় দৃশ্য যেন আননদ
পূর্ণ হইল। যেন প্রেম্ময় রাজরাজেশ্বরের আগমনেই
রাজ্য পুল্কিত ও আননদ্যয় হইল।

এ কি ! ইঁহারা কে ? ইঁহারা কি দেব-বালা ? মরি
মরি ! কি রূপ, কি মাধুরী—কি শান্তি মাথা, কি
প্রসন্নতাপূর্ণ মুখঞী ! রাধিকা দেখিলেন, চারিদিক হইতে
শোভামর বিচিত্র পরিচ্ছদ-ধারিণী আনক্ষয়ী অগণিতা
যুবতী পুলারাশি ও কুসুম মালিকাহন্তে লইরা সেই
শোভামর দেবতার অভিমুণে অগ্রন্থর হইতেছে ৷ তাঁহাদিগের কি মনোহর গতি! কি ধার শান্ত ভাব ! কি
অতুলনীর প্রসন্নতা! সতাই তাঁহারা দেব-বালা।

রাধিকা দুরে—অতি দুরে। সেই দেব-পুরুষের
নিকটে বাইতেও তাঁহার সাধা নাই। হা বিধাতঃ ! তিনি
দেখিলেন, যে সকল দেব-বালা সেই দেবতার দিকে অগ্রসর
হইতেছেন, তাঁহাদিগের শোভার সহিত তুলনা করিলে,
রাধিকাকে বিকট-কায়া অতি কুরূপা ভিন্ন অন্ত কিছুই
মনে হইবে না। অনেক আয়াসে, বিপুল ক্লেশে রাধিকা
আরও একটু অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তথনও দ্র—
অনেক দ্র।

দেব-বালারা ক্রমেই সেই দেবতার নিকটস্থ ইইলেন এবং ভক্তি ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে, আবেশ সহকারে সেই দেবতাকে নির্নিমেষ ভাবে দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর ভক্তিশবহবল হইয়া, তাঁহারা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সেই প্রসন্নানন মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কি স্থানর ! কি স্থামি!

তাহার পর দেব-বালারা দ্র হইতে, নিকট হইতে, সেই দেবতার চরণে ভক্তি বিকম্পিত হস্তে পূপা ও পূপা-মালিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তাঁহারা বে বেথানে ছিলেন, সেই স্থান হইতেই ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া সেই দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি! তাঁহারা সকলে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন? কেহ নাই! সেই অসংখ্যপ্রায় দেব-বালার একটাও নাই, কি অচিন্তনীয় অলোকিক কাও! তাঁহারা কি আকাশে মিশিয়া গেলেন ? সেই চরণের সহিত কি তাঁহাদের পূর্ণ-সন্মিলন হইল ? কেহ নাই, আছেন কেবল সেই দেবতা—সেই বেদিকায় প্রশাস্ত ভাবে ননাসীন।

হৃদয়ের সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া দৃঢ় সংশ্বল হইয়া রাধিকা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়দ্র যাওয়ার পর পা আর উঠে না, দেহ আর চলে না, তিনি দেই স্থানে কাতরভাবে বিদিয়া পড়িলেন। রোদনে তাঁহার চক্ষু অন্ধ ১ইল, আর তিনি দেই দিব্য পুরুষ মধুমাথা বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"কেবল ভক্তি লইয়া—আইস—আসিতে পারিবে। এই দেববালাগণের মত তোমার সর্ব্বান্ধীন সন্মিলন হইবে, আমাতেই মিশিতে পারিবে।"

নয়নজল মার্জন করিয়া রাধিকা আবার দেখিলেন,
সেই প্রসন্নানন মহাপুরুষ বেদির উপর বিসিয়া আছেন,
অনেকক্ষণে তিনি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন, অনেকক্ষণে
তিনি মনকে কেবলমাত্র ভক্তিরসে আপ্লুত করিলেন।
সেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া রাধিকা আবার উঠিলেন,
দিবা পুরুষের নিকটে আসিতে তাঁহার আর কট হইল না;
কিন্তু নিকটে আসিয়াই রাধিকার মনে হইল, এই সৌল্গ্র্যসম্পন্ন দিবা পুরুষকে এই দণ্ডেই বক্ষে ধারণ করিতে

হইবে, এই অতুলনীয় পুরুষ-রত্নকে এখনই হৃদদ্ধে লইয়া মনের সকল ভোগ-বাসনা মিটাইতে হইবে।

কি ভয়ানক ! তৎক্ষণাৎ শত শৃত ভয়য়য় য়য়ঢ়ত রাধিকাকে নিষ্ঠুরভাবে ধারণ করিল এবং অভিশয় য়দয়-হীনতার সহিত তাঁহাকে দ্রে ফেলিয়া দিল। রাধিকা দেখিলেন, ললিতমোহনের স্থানে দেই বেদিকার উপর শহ্ম-চক্র-গদা-পয়-ধারী চতুত্ব জি কীট-কুওলালয়ত শ্রাম-স্বলর দ্রায়মান।

রাধিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন, তথুঁন প্রভাত-স্থোর মধুর রশ্মি বাতায়ন ভেদ ক্রিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক্রিয়াছে।

'গিরিমা বাস্ততাসহ রাধিকার পৃষ্ঠে হন্তার্পণ করিয়া ৰলিলেন,—"কি হইয়াছে মা ? সমস্ত রাত্রি ছট্ফট্ করিষাছ; প্রাতে একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ এমন করিয়া উঠিলে কেন মা ?"

রাধিকার ললাটে স্থল ঘর্মবিন্দ্র আবির্ভাব হইরাছিল, গিল্লি মা বস্তাঞ্চলে তাহা মূছাইয়া দিলেন। রাধিকা বলিলেন,—"মা আমি দেব-দর্শন পাইয়াছি, পাইয়া হারাই-য়াছি, আবার কথনও কি পাইব না ?

রাধিকা পুনরায় অধোমুথে শধ্যায় পড়িয়া গেলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে রজনীকান্ত বাবুর বাগানের মালী প্রভুর নিকট নিবেদন করিল যে, গতকলা রাত্রিকালে বাগানে চোর ঢুকিয়াছিল; কৌশলে উপরকার ঘর থুলিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্ফোর বিষয়, একথানি তোষক ও বিছানার চাদর ছাড়া আর কোন দ্রব্য চোরেরা লইয়া বায় নাই। 🖢 কথা ওনিয়া রজনীবাবু অত্যন্ত চিন্তিত স্ইলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, সরষ্ বালা যে সে রাত্রিতে বাগানে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকারণে ভীতা হইয়াছিলেন, তাহা ভগবানেরই नेशा विनाटक इंडेरव । टिनारब्रा निम्ह्याई मत्रयुवालात्र মলফারের লোভে দেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। উপ-যুক্ত সময়ে তাহারা বাগান হইতে চলিয়া আসিয়া जानहे कत्रिया छिएन।

রজনীকান্ত স্বয়ং মধ্যাক্ত কালে বাগানে আদিলেন;
কিন্তু নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই ভির করিতে
পারিলেন না। বাগানে অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল,
ভাহার কিছুই চোরেরা লয় নাই। কেবল একথানি
ভোষক আর বিছানার চাদর ভাহারা লইয়া গিয়াছে।

কেন এরপ করিল, ইহার কোনই কারণ তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। বাগানের জ্ঞ একজন প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিছুদিন ভাবগতিক না ব্ঝিরা রজনী আর বাগানে আসিবেন না এবং আদিলেও সেথানে আর রাত্রিবাস করিবেন না স্থির করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রজনী এবং সর্যুবালা নিশ্চিন্ত মনে ও মহানদে কাল্যাপন করিতে লাগিলেন। কোন দিকে কোনরূপ আশকার অনুমাত্র সন্তাবনা আছে বলিয়া রজনীকান্ত বা সর্যুবালা জানিলেন না। মতিলালের সহিত রজনীবাব্র আর সাক্ষাৎ হয় নাঁ। গ্রবিণী লোক পাঠাইয়া বা সাক্ষাতের অভিপ্রায় জ্বানাইয়া আর উাহাঁকৈ তাকু করে না।

সর্যুবালার আনন্দময় জনয়ে, একটা চিন্তা সময়ে দময়ে নির্মাল আকাশে কালো মেবের মত উদিত হয়। রাধিকায়্রন্দরীর কোন সংবাদ সর্যুজানেন না, যাঁহার দয়ায়, যাঁহার স্ব্যবস্থায় সর্যুবালার এই সকল সোভাগা দটায়াছে, যিনি অতি অসময়ে কোড়ে স্থান দিয়া সর্যুবালার সকল অভাব মোচন করিয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া কালপাত করা বছই অসম্ভব। আর লিভমোহন—যিনি পিতার ভায় য়য়ে সর্যুর সকল স্থের আয়োজন করিয়াছেন, যিনি স্বদয়ের শত চিন্তার মধ্যে কেবল সর্যুর ভাবনাই ভাবিয়াছেন, যিনি আপনার

কর্ত্বা, প্রথ, সংস্থাব বিসর্জন দিয়া কেবল সর্য্ব হিতচেঠার নিযুক্ত হইরাছেন, সেই দেবতা ললিত্যাহন এখন
কোপার ? আর এ জীবনে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া
যাইবে না কি গ আর কি কখনও তাঁহার সংবাদটাও সর্যুর
কাছে আদিবে না ? সর্বাস্থ্যের মধ্যে এই চিন্তা সর্যুকে
সত্ত বিচলিত করিতে লাগিল। রাধিকাস্থলরী কাশতে
ফিরিয়াছেন জানিলে, রজনীকান্ত পত্নীকে লইয়া সেই
পুণ্যতীর্থে গমন করিবেন হির করিয়াছেন। সর্যুর
হদরের স্কল কোভ মিটাইতে তিনি এখন প্রস্তুত।

आकि ह्र्गनीत छक यामालट तकनीकाट्यत पक्ती साकक्षमा आहि। सा अच्छा तकनीत हर्गनी भी याहेलाहे नहा। अगला तकनी वात्रक आकि ह्र्गनी याला कतित्व हहेगाहा। लिनि विनिधा गियाहन, गूनि साकक्षमा स्थय हहेत्व ग्यागि हहेथा यात्र, लाहा हहेला कु लिनि रयत्रस्थहे हजेक ह्र्यनी हहेत्व कितिया मत्रगृत मत्रस्थ हाकित हहेत्वन। लिक कितिय यिन साकक्षमा ना ह्य, लाहा हहेत्व लिनि आवात कानहे याहेर्यन; किन्न ह्र्यनीट कानमट तालि किवाहर्यन ना; मत्रगृ मार्थात क्रिता मिया विनिधा क्रियाहन, यिन याज कान ह्य, यिन आकारण ख्यक्त स्था छारक, लाहा हहेत्व तक्षनीका ख ह्र्यनीत छेकीत्वत वामा छाष्ट्रिया हिन्द्रा आमिट शाहे-रयन ना। বেলা নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া রজনীকান্ত প্রস্থান করিয়াছেন; সরযু একাকিনী। বাড়ীতে অনেক দাস-দাসী আছে, দারে দারবান আছে; কিন্তু আজি বেন বাড়ীতে কেহট নাই; মিলনের পর হইতে রজনীকান্তের সহিত সরযুর এরপ ছাড়া ছাড়ি আর কথনও হয় নাই। সরসু আজি একদও কোণাও স্থির সইয়া পাকিতেছেন না। দিন বেন ফুরাইতেছে না, হাতে যেন কোনই কাজ নাই সরযু ভাবিতেছেন, কতপ্রণে তিনি কিরিবেন!

বেলা চারিটার সময় হইতে আকাশে ভয়ানক মেবের ঘটা হইল এবং কিঞ্চিংকাল গরেই মুধলবারে পৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাঞারে বত জল ছিল সমস্তই দেন দেবতা একদিনে ছাড়িবেন সংস্কল্প ক্রিয়াছেন। ঝুপ্রুপ্রুপ্, ছপ্ছপ্ছপ্, রুষ্টির বিরাম নাই। সর্যূ ভাবিতে লাগিলেন, আনার বত কঠ হয় হোক, তিনি ফেল আজি কোন মতে বিদেশ হইতে বাড়া ফিরিবার মন নাক্রেন। রুষ্টি থানিল না, সন্ধ্যা হইয়া গেল; রজনীকান্ত ফিরিলেন না।

হারবান রূজককে থাটিয়ার উপর শয়ন করিল:
ভূত্যোরা বাবু বাটা নাই জানিয়া, নিশ্চিন্ত মনে এক জায়গায় বদিয়া খোদ গল্ল কভিতে করিতে তামাকু খাইতে
লাগিল। যে স্থলে পাচিকা ঠাকুরাণী পাক করিতেছিলেন, দেখানে ঝিরা মিলিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল।

সর্য্ একাকিনী স্থ্যজ্ঞিত আলোকিত কক্ষনধ্যে প্র্যাঙ্গে ব্যিয়া আপুন মনে ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। সংসারের সকলের আহা-রাদি শেষ হইল, একজন দাসী আসিয়া সর্যূর নিকট হাসিতে হাসিতে বসিল,—"বাপ্রে, কি মোটা!"

সর্যু সাগ্রহে জিজাসিলেন,—"কি মোটা দিনি ?"

দিনী উত্তর দিল,—"একটা মাগী আমাদের দরজার আদিয়া দাঁড়াইয়াছে। জল কাদা অককাতে দে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিতেছে না। মাগী বেমন মোটা—ক্রেমনই কাল।"

সর্যু বলিলেন,—"তাহা হউক, তাহার সঙ্গে কেছট নাই কি ? বোধ হয়, বড় বিপদে পড়িয়াই, স্ত্রীলোকটী এখানে দাঁড়াইয়াছে। ছুইটা কথা কহিলেই সব বুঝা বাইবে। তাহাকে উপরে ডাকিয়া আন, আনি তাহার ১ সহিত কথা কহিব."

দিনী বলিল,—"সামি ডাকিয়া আনিতে পারিব, কিন্তু আপনি কথা কহিতে পারিবেন না। মাগীর একগলী ঘোমটা; সে ঘোমটাও খুলে না, কথাও কফে না। বোধ হয়, গলাকাটা কি হাবা হইবে।"

সর্যূ বলিলেন,—"তা হউক, তুমি তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

দিনী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে সত্যসত্যই সে

এক জমাদারনী গোছের লগ্ন-চওড়া স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া সর্যুবালার সন্মুখে আসিল। নবাগতা স্তীলোককে দেখিয়াই সর্যুর মনে কেমন একটা আশক্ষা হটল কিন্তু তিনি তাহা বাক্ত করিলেন না! ভিজ্ঞানিলেন,—
"আপনি আমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন কেন ?"

নবাগতা কথা কহিল না। সে সর্যুবালার অনতিদ্রে বিসয়া পড়িল এবং তাঁহাকে একটা প্রশাম করিল।

সরষূবালা আবার ক্সিজাসিলেন,—"একটালোক সঙ্গে দিলে কিম্বা গাড়ী করিয়া দিলে আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি ?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল বে, সে বাড়ী যাইতে পারিবে, না।

তথন সর্যু জিজ্ঞাসিলেন,— "আপাপনি কথা কহিতে-'ছেন নাকেন ?"

নবাগতা কোন উত্তর না দিয়া আরও মুথ নত করিল।

সর্যুবালা মনে করিলেন, হয়তো পদ্ধীগ্রামের লোক, কলিকাতায় নৃতন আসিয়াছে, কাহারও সহিত কথা কহিতে ভরদা হইতেছে না, পথ হারাইয়াছে, চিনিয়া বাড়ী যাইতেও পারিবে না। জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি প্রাতে আপেনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি ?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল যে, দে পারিবে।

তথন সর্যুবালা বলিলেন,—"দিনি! এই স্নীলোক-টীকে থাবার দিতে হইবে। তুমি বামুন মার কাছে ইহার আহারের ব্যবস্থা করিতে যাও। তাহার পর ইহার শোওয়ার জাম্বগা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।"

দিনি প্রস্থান করিল।

সরযৃ ব**লিলেন,—"** আপনি একটু বন্থন, আমি এখনই আসিতেছি।

সর্যু নবাগতার শয়নের জন্ম ব্যবস্থা করিতে গমন করিলেন। তথন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। ঘরে আর কেহ'থাকিল না; নবাগতা মুথের কাপড থুলিয়া ফেলিল, কি ভয়ানক! সে মতিলাল! মতিলাল মনে মনে বলিল,—"সর্যু! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি; আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইয়াছে। আরু তোমার সতীত্বের শেষ হইবে। আর মতিলাল অপেক্ষা করিতে পারে না, চারিদিকে লোক রাথিয়াছি, রজনী বাটী নাই, ভয়ানক বৃষ্টি, ভয়ানক অন্ধকার, এমন স্বোগ আর কবে হইবে থ আজ তোমাকে একপে সরাইব যে, ছনিয়ায় আর কেহ তোমার ধবর পাইবে না। আাসিতেছে—সর্যু বৃঝি আাসিতেছে।"

মতিলাল আবার ঘোমটার মুথ ঢাকিল, আবার অতি•
শর নত হইয়া বদিল। কৈ, না, কেহই তো আদিল না ?
গরবিণীর সহিত সেই দিনের পর আর দেখা করি নাই।

দে ভাবিতেছে, আমি বুঝি নিশ্চিত্ত আছি, সকল কথা ভূলিয়া গিয়াছি। একপ কার্য্যে মতিলাল যে নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্ত নহে, তাহা দে বুঝি জানে না। আজ তাহার বাদনা মিটিবে, আমার সাধ পূরিবে, রজনীর মুথে ছাই পড়িবে, আর সর্যুর সতীত ধ্বংস হইবে। এক চিলে অনেক পাথী মারা যাইবে। ধন্ত মতিলাল!

মতিলাল আবার ব্যস্ত হইয়া ঘোমটার মুধ ঢাকিল, আবার নত হইয়া বদিল, এবার নিশ্চয়ই কে আদিতেছে।
সভাই এক নারী সাবধানে ধীরে ধীরে কক্ষলারে আদিল,
মৃত্ কোমল পদশক শুনিয়া মতিলাল বুঝিল—নর্যুবালা
আদিতেছেন।

কক্ষারে যে নারী আসিল,সে রাক্ষণীর স্থায় ভয়ঙ্করী!
তাহার লোচন-যুগল যেন স্থানভ্রত হইয়া বাহিরে আসিতেছে, তাহার ললাটে উন্নত শিরা প্রকটিত হইয়াছে।
তাহার ক্রযুগল কুঞ্চিত, সেই নারী গরবিণী। সে জীবনে
কথনও সর্যুবালাকে দেখে নাই; বিনত স্তাবেশধারী
আচ্ছাদিত বদন মতিলালকে পশ্চাং হইতে দেখিয়াসে মনে
করিল, এই নারীই সর্যুবালা। এই নারী তাহার সকল
স্থথ শান্তি নত্ত করিয়াছে, এই নারী তাহার হাত হইতে
পরমধন কাজিয়া লইয়াছে। তথন গরবিণী উন্মাদিনীর
স্থায় এক লম্ফে মতিলালের নিকটস্থ হইল এবং বস্ত্রমধ্য
হইতে তীক্ষধার ছুরি বাহির করিয়া,মতিলালের পৃষ্ঠদেশে

আমূল বিদ্ধ করির। দিল; সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"বাও সয়-তানি! স্বামা-ভোগ করিবার সাধ নরকে গিয়া মিটাও।"

কিন্ত কি ভয়ানক! তৎক্ষণাৎ মতিলাল 'বাবাগো'
শব্দে বিষম চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। যন্ত্রণায় ছট্ফট্
করিতে লাগিল, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। গরবিণী
উভয় হতে কর্ণমূল চাপিয়া বলিল,—"কি সর্বনাশ! আমি
কি করিতে কি করিলাম, কাহাকে মারিতে কাহাকে
মারিলাম! দেখিতে দেখিতে সকলই জুরাইয়া গেল।
প্রচন্ত আঘাতে খল্পিও বিদ্ধ হইয়াছিল। পান্ত মতিলাল কুঞ্চার হতে তৎক্ষণাৎ প্রাণতাাস করিল।

গরবিণী তথন পালাইবার জন্ম ব্যাকুল হইল। সে ক্রতগদে কন্দের বাহিরে আসিল। এ বাটীতে অনুনকবার সে বাতায়াত করিয়াছে। পথ সিঁড়ী সকলই তাহার স্থারিচিত। সে নাচে নামিয়া আসিল। সদর দরজার নিকট পৌছিল; তথন দারয়ান্জি দরজা বহু করিয়া, সমস্ত দিনে যত তামাক ভত্ম করিয়াছেন, তাহার উপরে শেষ ছিলিম যোগ করিতেছিলেন। দেউড়ির আলোক তথন ও অলিতেছে।

গ্ৰবিণী নিক্টত হইলে, সে স্বিশ্বয়ে ব্লিল,—"তুমি এখানে!"

গরাবণী বলিল,—"বাবু আমাকে আসিতে বলিয়া-ছিলেন।" দারবান বলিল,--"এ কথা আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। বাড়ীর নিকটেও তোমার আসার ছকুম নাই। আমি মা-জীর ভকুম না লইয়া তোমাকে বাহিরে যাইতে দিব না।"

উপর হইতে ভয়ানক চীৎকার উঠিল। দিনী চেঁচাইয়া বলিল,—"থুন হইয়াছে। ঘাহাকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া ঘরে আমানা হইয়াছিল, সে পুরুষ।"

দারবান তখন গরবিণীকে চাপিয়া ধরিল; দাস-দাসী সকলেই উপরের দিকে ছুটিল, গরবিণী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,— "আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি তোমীর পায়ে ধরিতেছি। যে খুন হইয়াছে, তাহার নাম মতিলাল; সে অতি ছুষ্ট লোক, তোমাদিগকে ফাঁসাইবার নিমিত্ত সে আপনার বুকে আপনি ছুরী মারিয়াছে."

বলা বাছলা, এই কথা শুনিয়া দারবান গরবিণীকে বাধিয়া কেলিল। দার খুলিয়া থোররবে পাহারা হয়ালা ডাকিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া পাহারাওয়ালা আদিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি তাঁহার জুড়িদারকে ডাকিলেন। গরবিণী পাহারাওয়ালার নিকটে সকল কথা খীকার করিয়া ফেলিল এবং মুক্তির নিমিত্ত তাহাদের চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে ইন্স্পেক্টার জমাদার প্রভৃতি আসিলেন; তদস্ত শেষ হইল লাস চালান হইল,

মুক্তির আশায় গরবিণী ইন্ম্পেক্টারের নিকট অনেক কাদাকাটা করিল। স্থরসিক ইন্স্পেক্টার আপনার গাড়ীতে গরবিণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। গরবিণী হাজতে থাকিল, নিঙ্গুতির নিমিত্ত অনেকের নিকট সেই দিন হইতে দায়রার দিন পর্যাস্ত সে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিল।

গরবিণী রূপদী; তাহার রূপে অনেকেই আরুষ্ট হইল। অনেকে তাহার সেই অশেষ পাপ-পদ্ধিল কলেবর ভোগ করিবার লালসায় তাহার বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ঐমরণা স্থমন্ত্রণা ও নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিয়ং অনেকে তাহার উপর অনেক অত্যাচার করিল: হংলভের ইতিহাদে একটা লোমহর্যণ নিষ্ঠুরভার, উল্লেখ আছে। এক যদ্ধের অবদানে অনেক বন্দী লইয়া বিজ্ঞোত্ত সেনাপতি প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, বন্দি-' গণের প্রাণনাশ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই বনিগণের মধ্যে এক অনুঢ়া সুবতীর সংহাদর ছিলেন, যুবতী কোন উপায়ে দেনাপ্তির সহিত দাক্ষাৎ করিয়া, ক্রভাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ভাতার জীবন ভিক্ষা চাহিল; অনেক অলুনয়ের পর দেনাপতি মহাশ্य প্রস্থাক করিলেন-দে স্থলরী ধনি তাঁহার সহিত এক শ্যায় রঙ্গীপাত করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার সংহাদরকে ভগার হতে প্রদান করা হইবে।

এইরপে সভীষ নষ্ট হইলে, কুমারীর আর বিবাহ হইবে না, ममारक छान इटेरन ना, এই প্রকার বছবিধ पृक्ति প্রয়োগ করিয়া তিনি দেনাপতি মহাশ্যের পদতলে রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেনাপতি ভাহার করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তথন অগত্যা স্থলরীকে त्मनाপতित क्षत्रशैन প্রস্তাবে স্থাত হইতে হইল। দেনাপতির শ্যাায় ভাত-প্রেম-মুগ্ধা কুমারী আপনার ধর্ম ও জীবনের ভাবী আশা বিদর্জন দিল। প্রাতে কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনাপতি মহাশ্রের নিকট আপনার ভাতাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইল তথন সেনাপতি বলিলেন যে, দেখিতেছি তুমি বড়ই ভাতৃভক্ত; यि এका छुटे जा जारक रजामात न। भारेरन हिन्दि ना. তাহা হইলে এই বাতায়ন উন্মুক্ত কর; তোমার ভ্রাতাকে দৈখিতে পাইবে। স্থন্দরী ব্যস্তভাবে বাতায়ন খুলিয়া ফেলিলেন। কি ভীষণ ব্যাপার। বাতায়নের অন্সপার্থে भाँती कार्छ विभव-कीव जाज-तम्ह यूनिरव्हा यथन **मिनाशिक स्मतौत महिल अन्य नौनाय निमय, ज्यनह** দেই শ্যার অনতিদ্রে তাঁহারই আজায় যুবতীর ভ্রাতাকে বধ করা হইয়াছে। তাহার পর সতীঘহীনা ভ্রাতৃহীনা এই যুবতীর দশা কি হইল, তাহা জানিবার कान श्रामान नाहे।

পরবিণী দেহ বিক্রম করিয়া জীবিকাপাত করে.

স্থতরাং অনাত্ত বন্ধাণের অত্যাচারে তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হইল না। সে নিক্তির ভরদায় অবাধে সকলের সকল প্রকার বাদনা মিটাইতে থাকিল। কিন্তু আশা সফল হইল না। দীর্ঘকালের পর তাহার ধাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাদের আদেশ হইল।

# অফ্রম পরিচেছদ।

রাধিকাঞ্চলরীর শরীর অভিশর ত্র্বল, মন অত্যন্ত অবসর; সেই স্থা দর্শনের পর হইতে তাঁহার হৃদয় সেই স্থা দ্র্যা দর্শনের পর হইতে তাঁহার হৃদয় সেই স্থা দ্র্যা দেববালাগণের ভাবে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি নিরতিশর ব্যাকুলিতা হইয়ছেন। অন্তরে তিনি একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন। একটু পসরতা জনিয়াছে, কিন্তু দেহ বড়ই কাতর। ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠে অপ্রত্যাশিত উপদেশ, প্রার্থনীয় পথ নির্দেশ তাঁহাকে অভিশয় বিচলিত করিয়াছে; হৃদয়ে শুক্তর আ্বাত উপন্থিত হইয়াছে। তাহার পর মনোহর স্থমগুর স্থান তিনি আ্বানার অপূর্ণতা স্থলরক্ষেপ প্রাণান করিয়াছেন। ভাগাবতী দেববালাগণের অপেক্ষা আ্বানি কতই জ্বলা, কতই স্থণিত তাহা তিনি অম্ভব করিয়াছেন। আলোড়ন বড়ই প্রবল হইয়াছে, শরীর একেবারে ভাগিতে ব্লিয়াছে।

গিলি মা প্রভৃতি সকলেই রাধিকাস্থলরীর এই পরি-বর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্মতা নেথিয়া সকলেই প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দৈহিক ত্র্কলতা দেখিয়া সকলেই বিষয় হইয়াছেন; কিন্তু উপায় তো নাই।

ললিতমোহন আসিবেন বলিয়াছিলেন, আপনি ইচ্ছা পুৰ্বক আসিতে চাহিয়াছিলেন; যে ললিতমোহন কথনও কোন রূপ বাক্যে বা ইঙ্গিতে প্রণয় প্রকাশ করেন নাই. যে ললিতমোহন আপনার হৃদমের হঃসহ যাতনা লইয়া দুরে পলায়ন করিয়াছিলেন, যে ললিতমোহন কখনও কোন প্রসঙ্গে রাধিকাস্থলরীর নাম উল্লেখ করেন নাই. রাধিকার কঠিন পীড়ার সংবাদ গুনিয়াও যে ললিতমোহন কথনও স্বভাব স্থলভ আগ্রহের অধিক কোনরপ অহুরাগের পরিচয় দেন নাই, সেই ললিতমোহন আবার এতদিন পরে, অসম্ভব স্থলে রাধিকাস্থলরীর নয়নে পড়িয়া-ছিলেন: এতদিন পরে অনায়াদেই দেই ললিতমোহন রাধিকাম্বন্দরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হট্যাছেন, কোন অমুরোধ করিবার পূর্বেই তিনি স্বয়ং সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছেন, বড়ই আশার কথা। রাধিকার চিত্র-বিকার দূর হইবার তাহা একটা উপায় বটে; কিন্তু কৈ, সে আশাও তো ফলিল না।

চারিদিন অপেক্ষা করিয়া গিরি মা আবার ললিত-মোহনের সন্ধানে সেই প্রবঘাটে গিয়াছিলেন; কিন্তু সেধানে কেহই নাই। বে সয়্যাসী আসিয়া দেখা দিয়া ছিলেন, তিনিও সেধানে নাই; আর ললিতমোহন কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না। হতাশ হাদয়ে গিরি মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। পলিতমোহন হাদয়-হীন নহেন, তিনি পরছংথে সতত কাতর, **তাঁহার** বাক্যের কথনও অন্থাহয় না, তবে কেন এমন হইল।

আজি প্রাতঃকালে রাধিকা স্থান করিয়াছেন।
বছদিন তিনি পূজা-আফুক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি
তিনি পূজা করিবেন। রাশি রাশি বিবিধ কুত্ম সংগৃহীত
হইয়াছে, চন্দন ও গন্ধদ্র আহরণ করা হইয়াছে,
ধূপ ও ধ্নার ধূম চারিদিকে স্থান্দ বিস্তার করিতেছে।
উত্তম আধারে উজ্জল প্রদীপ জ্বিতেছে। স্থান্ম কক্ষে
পূজার স্থান হইয়াছে।

বছদিন পরে রাধিকা আজি বেশ-বিভাস করিয়াছেন । বৈধব্যের পর তিনি আর কথনও বেশ-বিভাস করেন নাই। আজি দাসী স্থলে চাঁহার কবরা বাঁধিয়া দিয়াছে। আজি কুস্থা মালিকায় তিনি মন্তক বেষ্টিত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে কুস্থা ছলিতেছে; প্রকোষ্ঠে, বাছ্ম্লে, বিবিধ্ বর্ণের কুস্থা দেহের শোভা রুদ্ধি করিয়াছে। কঠে নানা-বিধ কুস্থা মালিকা বজ আবরণ করিয়া ঝুলিতেছে। রাধিকা স্থাং বহস্তে অনেক কুস্থা মালিকা রচনা করিয়া-ছেন। ধ্যান-নিমগ্রা রাধিক। কৌষিক বসন পরিয়া দেবতার ধ্যান করিতেছেন, দেববাগার ভায় তাঁহার শোভা হইয়াছে। সেই ক্ষীণ বদনে প্রসন্মতার জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। ছর্মল দেহ নবোৎসাহে বলীয়ান হইয়াছে। অনেকক্ষণ ধ্যান করা হইল; কিন্তু ধ্যের বস্তু নিজ মূর্ত্তিত হৃদয়ে দেখা দিলেন না। রাধিকা দেখিলেন, সেই স্বপ্ন দৃষ্ট ,রমণীয় ক্ষেত্র, সেই ললিতমোহন। রাধিকা কেবল মাত্র ভক্তি লইয়া সেই বেদিকার সমীপে উপস্থিত হইবার প্রয় করিলেন; অতি নিকট প্র্যান্ত তিনি আসিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার পর তাহার ভক্তর হজ্জু ভি ড়িয়া গেল। কামনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি সেই বেদিকাগীন পুরুষকে বাসনা নির্ভির উপকরণ বোধে হাসিয়া কেলিলেন, সৃত্তি মিলিয়া গেল। কয়নায় যে প্রেয় বস্তুর আবির্ভাব হইয়াভিল তাহা কয়না-তেই বিলীন হইল।

হার রাধিকা! সকল যত্ন বিফল হইল। তথন রাধিকা পূজার আসনে বসিয়া বালিকার ভায় রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভগবন্! লালিভ মোহন! আমি তোমাকে দেববালা সেবিত পর্ম পুরুষ বোধে ধ্যান করিয়াছি; দেববালাগণের ন্যায় যদি আমার হৃদয়ে তুমি শান্তি না দেও তাহা হইলে, মহাপুরুষ! আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দাও। মৃত্যু নিত্যু রাশি রাশি সাধু ও অসাধুকে গ্রান করিতেছে। আমাকে কেন লয় না?

অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ভানিতে পাইলেন, দুর হইতে কে যেন বলিতেছে,—"চেষ্টা কর, হতাশ হইও না। সাধনার পথ প্রথমে এইরূপই কঠিন হইয়াথাকে।" রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে তাঁহার প্রার্থিত দেবতা ললিতমোহনেরই কণ্ঠস্বর।

আবার অনেকক্ষণ রাধিকা চিন্তা করিতে লাগিলেন,
মনে অভিশয় ভরসা ও সাহস হইল; তিনি আছেন—
অতি নিকটেই আছেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম
অত্ত্রহ। রাধিকা পুনরায় চিত্তকে স্থির করিয়া সকল
ভাবনা লল্ম হইতে দ্র কয়িয়া খ্যান করিতে বসিলেন।
ধ্যানে রাধিকা ময় হইলেন, ব্যাহ্যান তিরোহিত
হইল; তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাহার হৃদয়ে সয় দৃষ্ট
শোভার ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকত্তর রমণীয় এক ক্ষেত্রের
আবিভাব হইল। সেই ক্ষেত্রে হীরক বেদিকার উপর
লাগিতনাহন, কিন্তু কি শোভাময়! স্বপ্নে দৃষ্ট লালিতমোহনকে সকল সৌল্লেম্যের আধার বিলয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন হৃদয়ে দৃষ্ট লালিতমোহন তদপেকাও
বিভগ্তণে শোভাময়।

নরনে প্রেমাশ্রু, অঙ্গপ্রতঙ্গ শিথিল। রাধিক।
তথন ধ্যের ভিন্ন অন্ত বস্তুর অবধারণ করিতে অঞ্জম।
রাধিকার চিত্তে দেখিতে দেখিতে সেই ধ্যের ললিভমোহন
মৃর্ত্তির অল্লে অল্লে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে
ক্রমে ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি সম্পূর্ণক্রপে ক্রপান্তরিত
হইল। রাধিকা দেখিতে পাইলেন, সেই ললিভমোহন

ক্রমে এক বৃদ্ধের আকার ধারণ করিলেন। তাঁহার পক কেশ, কোটর গত নয়ন, শুদ্ধ গণ্ড, পলিত চর্মা, নত দেহ। ললিতমোহনের, রূপ এইরূপে রূপাস্তরিত হইলেও রাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তিনি প্রাণের সমান ভিতর সহিত ললিতমোহনের স্থলাভিষিক্ত সেই ব্যীয়ান শার্ণকায় পুরুষকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

সহসা রাধিকার মনে হইল, এই বৃদ্ধপুক্ষ তাঁহার বর্গগত স্বামী। তিনি দ্বির মীমাংসা করিলেন যে, ললিভ মোংনের স্থলে তাঁহার স্বামী দণ্ডায়মান হইয়া করণ নমনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টপাত করিতেছেন। রাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকল ভাবে রাধিকা সেই স্থানে পতিত হইলেন। কাঁদিতে গাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"দেবতা দেখা দিয়াছেন—ভ্রমী কলঙ্কিণী পত্নীকে দেখা দিয়াছেন। আমার ধর্ম গিয়াছে, কর্ম গিয়াছে। নরকের দার আমার জন্ম থুলিয়াছে। ম্বালায় এ পাপামুষ্ঠানে আপনি কেন আদিলেন ও এ পাপারীলায় এ পাপামুষ্ঠানে আপনি কেন আদিলেন ও এ পাপিষ্ঠার এ হুর্গতির সময় দেব-দর্শন কেন ঘটল। বদি আদিয়াছ দ্যায়য়! তাহা হইলে পাপীয়সী সেবিকাকে ক্রতার্থ কর, তাহার পূজা এছণ কর।"

অনেকক্ষণ রাধিকা দেই স্থানে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রিয়বস্ত হারাইলে শিশু যেমন কাঁদে, প্রিয় পুত্র নাশ হইলে জননী বেমন কাঁদে, দেইরপে রাধিক।
অনেকক্ষণ কাতরভাবে বাদন করিলেন এইরপ
অবস্থায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দয়াময় ললিতমোহন।
তেংমাব প্রদর্শিত পথে চলিতে গিয়া ভয়নক লজ্জায়
পড়িয়াছি; আর এ মূথ জ্ঞানে অজ্ঞানে কাহাকেও
দেখাইতে ইচ্ছা নাই। আমার স্বামী এখনও বর্তমান
রহিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভূলিয়া আর একজনকে
প্রাণে বসাইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, তিনি সকলই
দেখিয়াছেন।ছি!ছি!

সহস। কে যেন বলিল.—"লজ্জা নাই— ঘুণা নাই;
জ্ঞানের আবিভাগ হইলেই গজান বলা যায়— ভানানলে স'ম ও সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়। কাতর হইও না,
অবসন হইও না, আবার ধান কর।"

নবিশ্বয়ে রাধিকা ব্ঝিলেন, পরম হিতৈষী ললিত
মোহন অলফিতে থাকিয়া চাঁহাকে পথ দেখাইয়া
দিতেছেন। আবার হতাশ কদয়ে মাশার সঞার হইল।
আবার ক্ষীণ দৈহে শক্তি আদিল। আবার ক্লয়কে
প্রকৃতিস্থ করিয়া নবীভূত উৎসাহে রাধিকা ধানে ময়
হইলেন। একাগ্রভাবে অতি অলক্ষণ চিস্তা করার পরই
রাধিকা দেখিতে পাইলেন, দেই মনোহর ক্ষেত্রে হীয়ক
রিত অপুর্ব বেদিকোগরি, প্রশাস্তানন বৃদ্ধ, কিন্তু এ
কি অলৌকিক দৃশু! এ কি আনন্দ্রাদ ব্যাপার! দেই

বুদ্ধের দেহ হইতে স্বধাংশু কির্ণোপম মনোহর জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; সেই বুদ্ধের নয়ন হইতে অঞ্জ ধারে শান্তি ও প্রেম বিগলিত ছইতেছে, সেই বুদ্ধের গুষ্ক কলেবর হইতে অমূত বিন্দুব ভাগে কন্ধণাধ্যো সান্তিত হইতেছে; সেই বুদ্ধের দেহে সর্বত্ত দেব হুম্নভি শোভার मगारवन इहेग्राष्ट्र। त्वे वृत्क्षत्र नंत्रात्व वाधिका দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে নবোলাত ভ্রিসংলিপ্ত হুইতেছে,সেই বুদ্ধের নয়ন জ্যোতির্মন্ত্র প্রদীপ্ত হুইতেছে: **म्हिन्द प्रमास करनवत्र प्रकाविक मोश्रिमान इधेरल्ला :** দেই বুদ্ধির মন্তকে ঘনক্ষা কুঞ্জিত কেশকলাপ ওবকে স্তবকে নামিয়া অংস দেশ পণ্যত আঞ্চাদিত করিয়াছে: দেই বুদ্ধের শরীরে চলন চিহ্ন পরিদৃষ্ট ২ইতে शांकिन: नन्मरनंत स्वयंभाग्य कुछम मानिका तुरक्रत वक-দেশে শোভা পাইতে লাগিল। সেই মুদ্ধের দেব ছুল্ভ রূপে, সেই রমণীয় দুগু যেন হাদিতে লাগিল সেই বুদ্ধের শোভার তুলনা নাই। ছার লণিতমোহন মেই বুদ্ধের তুলনায় অতি কুংগিত ৷ এড পরিবটন হইদেও ্য বুজ সেই বুজুট রহিলেন। বাহতঃ এইরূপ হুইলেও बाधिका (पथिटा बाजियान, मिहे दुक अस्टात ममानह রহিয়াছেন। তথন রাধিকার ধানিমগ্র অভর কারিতে কাঁপিতে দেই বুদ্ধকে আলিম্বন করিবার নিমিত বাছ-প্রদারণ করিল: হাসিতে হাসিতে সেই জ্যোতির্ময় বৃদ্ধও বাস্তপ্রসারণ করিয়। রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

আনলে রাধিকা উন্নাদিনী হইয়া উঠিলেন। দেহ অবশ ও কণ্টকিত হইল। মৃত্রিত লোচন ভেদ করিয়া অবিরল অশুজল পড়িতে লাগিল। দ্রাগত এক অস্পষ্ট ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতি অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইলেন, যেন অতিদ্র হইতে ললিত মোহন বলিতেছেন, 'এই ধ্যান তোমার অবলম্বনীয়, এই ধ্যানে তোমার ইহকাল পরকালে স্লাতি হইবে; এই ধ্যানে তোমার অতে হ্বথ হইবে; এই ধ্যান ছাড়িও না।'

## নবম পরিচ্ছেদ।

রাধিকাস্থলরী আর কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহেন না। লোকিক কোন কার্য্যের সংবাদ রাখেন না। নিরস্তর এক নিভ্ত কক্ষে বসিয়া আপনার ধ্যানানন্দে মগ্র থাকেন, যে স্থথের পথ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, পাপ-তাপ 'বিরহিত যে আনন্দ তিনি অন্তর্ভব করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোন স্থই জীবনে তিনি লোগ করেন নাই; পূর্ণানুরাগের সহিত তিনি প্রায় সকল সময়ই এই নবসেবিত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আহার নাই, সান নাই, নিজা নাই, দেহ রক্ষার কোনরূপ প্রয়ন্ত্র নাই। রুগ্ন, কাতর দেহ, নিতান্ত শীণ ও কন্ধালাবশেষে পরিণত হইয়াছে, শরীরে ভূণের শক্তিও নাই, কিন্তু রাধিকাস্থলরী প্রসন্ধ, আনন্দে বিহ্বা।

গিন্নি মা ব্ঝিতে পারিষাছেন, রাধিকা অন্তরে প্রসত্নতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে। কিরুপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার বিশেষ সংবাদ তিনি জানেন না, কিন্তু রাধিকা স্থলরীর মনের যে অত্যাশ্চর্য্য ভভ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ত্রিবরে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু মন ভাল হট্য়াই বা ফল কি হইবে! জীবন তো থাকে না; যে অবন্তা ক্রমে দাঁড়াইতেছে, তাহাতে রাধিকা যে আর অধিক দিন বাঁচিবেন এরূপ আশা কোন মতেই মনে হর না।

সময় বুঝিয়া একদিন গিলি মা বলিলেন,—"তোমাকে বার বার বলিয়া কল কিছুই দেখিতেছি না। তুনি বুদ্ধিতী, বুঝিয়া দেখ, জীবন যে যাইতে বসিয়াছে।"

রাধিকা বলিলেন,—"তাহাতে তোমারও কোন ক্ষতি
নাই, কামারও কোন ক্ষতি নাই। আমার ছঃথের দিন
শেষ হইয়াছে। এখন আমি পরম স্থার্থ আছি।
আশীর্দাদ কর মা! এই সূথ ভোগ করিতে করিতে যেন
আমার জীবনের দিন ফুরাইয়া যায়।"

গিরি মা দীর্ঘ নিধাস তাগে করিয়া মন্তক নত করি-লেন। রাধিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার মরণের পর তোমার বড় কট হইবে। তুমি আমাকে অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছ মা; কিন্তু যম আমার হাত ধরা নহে। আমি মরিব না বলিলেই সে আমার কথা শুনিয়া ফিরিবে কি ?"

গিরি মা বলিলেন,—"শরীর রক্ষার জন্ম বত্ন করিতে হয়; অষত্বে শরীর নষ্ট করিলে আ্থাহতগার পাপ হয়; মা! তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া, দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ না ?"

#### नवम পরিছেদ।

রাধিকা বলিলেন,—"কি চেষ্টা করিব ? তুমি আহার করিতে বল; কিন্তু মা! আমি নির তর যে ভোগে আছি, তাহার তুলনার আহার অতি দামান্ত কাজ। দামান্তই হউক আর মহৎই হউক, আহারে আমার অনিছো নাই, কিন্তু আমি যে আর কোন পদার্থই থাগতে পারি না, আমার আর কুলা হয় না। যে আহার আমি করিতেছি তাহা ছালা আর কিছুই ভাল লাগেনা; আমি থাই কিরপে ? আর নিজা! আমি শ্যায় শয়ন করিয়া দেথিয়ায়ি, নিজা আইদে না। পরম হথের আবেশে ময় হইয়া আমি জাগিয়া থাকি; জাগিয়া বিহানার পিছয়া থাকার অপেঞ্চা, বিদ্যারাত্রি কটানই ভাল বলিয়া বৃথিয়ায়ায়, তাই আমি আর তই না মা। আমি ইচ্ছাক্রিয়া দেহ নই করিতে বিদ নাই; ঘটনা এইরপ ঘটাইতেছে, আমি কি করিব ?"

গিলিমার উত্তর নাই। কথা সকলই সত্য। রাধিকা বাস্তবিকই কিঞ্চিয়াত হল্প পান করিতেও কটা বেধে করেন। শ্ব্যায় পড়িয়াও রাধিকা অনিজার রাতি যাপন করেন।

রাধিকা আধার বলিতে লাগিলেন,—"পুর্দ্ধে আমি ভগবানের নিকট বার বার মৃত্যুর প্রার্থনা করিয়াছি, এখন মামৃত্যু আহ্নক বলিয়া আমার আর কামনা নাই, এখন মৃত্যু হইলেও আমার আনন্দ নাই, না হইলেও ক্ষতি নাই। যদি এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটাই ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি কিরূপে ভাহা প্রতিকার করিতে পারি।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"ঔষধ ছাড়িয়া দিয়াছ, চিকিৎস: অনেক দিন বন্ধ হইয়াছে, ঔষধের দারা উপকার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা আবার করা উচিত।"

রাধিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বুধা সে চেটা। ঔষধের মৃত্যু নিবারণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে জগতে কাহারও মৃত্যু হইত নাঃ তথাপি যদি তোমরা আমাকে ঔষধ দিয়া স্থী হও, আমি তাহাতে কোন বাধা।দিব না। কেন না আমি ব্ঝিতেছি, আমার জীবন আর থাকিবে না। ত্র অবস্থায় তোমাদিগের মনে কট দিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

্ব। গিলি মা বলিলেন,—"কেবল এক কথাই যথন তথন তোমার মুখে শুনি। কথনত বা মৃত্যুর কামনা, কথনত বা জীবন থাকিবে না বলিয়া উল্লেখ; এ কথা আর শুনিতে পারি না।"

রাধিকা বলিলেন,—"কথা মিথ্যা নছে। তোমার নিকট বলাই আবশুক। সত্যই মা আমি দেবতার সাক্ষাৎ পাইরাছি; সত্যই মা, আমার স্থামী আমাকে দেথা দিরাছেন; কেবল দেখা দিয়েছেন নহে, তিনি ক্লপা করিয়া অমাকে চরণে স্থান দিরাছেন, সেবিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন।"

গিলি মা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রাচানা।
মৃতব্যক্তির দহিত দাক্ষাৎ, আলাপ, মিলন, বড়ই ত্ল ক্ষণ
বলিয়া তাহার বিশ্বাদ। এরপ ঘটলে শীঘ্রই যে জীবন
নাশ হইয়া থাকে, ইহা গিলি মা বেশ বুঝিলেন। বলিলেন,
— বড়ই চিন্তার কথা। ইহার জন্ত কোন মাঙ্গলিক
ক্রিয়া করা আবশুক ; এ অবস্থায় তোনার আর এক
মুহুর্ত্তও একা থাকা উচিত নহে। আমি অভাগিনা না
বুঝিয়া অনেক সময় তোমাকে এক্লা থাকিতে দিই,
আর আমি তোমার কাছ ছাড়া হইব না।"

রাধিকা বলিলেন, — "চি গ্রার কোনই কারণ তো নাই!
বে ভাগ্যবতী সর্বান আপনার স্বামীর কাছে থাকিতে
পায়, তাহার এ জগতে কোন ভদ্রের কারণ নাই স্কো
মা! স্বামী দেবতা এখন আনার প্রাণের মধ্যে সকল অঙ্কে
বিরাজমান। কথনও কখনও তিনি দুরে সরিয়া বাইত্তেছেন. আমি তথনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। তিনি
সেই দূর হইতে হাত তুলিয়া বুকে ধরিবার জন্ম আমাকে
ডাকিতেছেন। কি আননদ মা! কি ভাগ্য মা! এত দয়া!
পাপিষ্ঠা নরকের কাট আদরে বিহ্বেশ হইয়াছে।"

আনন্দে রাধিকার গণ্ড বহিয়া আঞা ঝরিতে লাগিল। গিলিমানিকটয় হইয়া তাঁহার মুথ মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে ভরানক আশঙ্কা হইল, কিন্তু সে অবস্থার কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি তির করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"এ দেশে আর থাকা আমাদের ভাল নহে। অনেক দিন হইল, কানা ছাড়া হইয়াছি, আবার কানাতে ফিরিয়া যাওয়াই আবশুক।"

রাধিকা বলিলেন,—"ঠিক কথা বলিয়াছ। সকলেই
যথন বুঝিতেছে আমার জীবন আর বেণীদিন থাকিবে না,
তথন আমার বিষয় সম্পত্তির একটা ব্যবহা করা উচিত
হইতেছে। কাণীতে না কিবিলে তাহার সত্পায় ২ইবে
না।"

গিন্নি মা বলিলেন, "আমি সেজন্ত কোন কথা

বলিতেছি না। তুমি ছেলে মানুষ, এখনই তোমার বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার দিন হয় নাই। আমি
বল্তেছি, বিদেশে পাকিয়া নান। প্রকার উপদর্গ
ঘটতেছে; এরপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া বাওয়াই ভাল।"

রাধিকা বলিলেন,— শ্যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ভাল।
তবে মা তোমার নিকট কতকগুলি প্রাণের কথা এই
সময় জানাইয়া রাথা আবগুক। এ জগতে তোমার মত
আপনার লোক আমার আর কেহই নাই। মনের কথা
তোমাকে বলিলে বড়ই তৃপ্তি পাই। আমার বিষঃসম্পত্তি কি করা উচিত, তাহার সংস্কে তোমার সহিত
পরামর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। মনে কর কাশীতে

গিয়া আমি রোগমুক্ত হইব: গ্রন্থ শরীরে শতবংসর বাঁচিয়া থাকিব: তাহা হইলে বিষয়ের ভাবনা সময় থাকিতে ভাবিলে কোন ক্ষতি আছে কি ?"

গিনি মা বলিবৈলন, -- "কোন ক্ষতি নাই। বিশ্বনাথ ক্ষুন ভূমি স্বস্থ শারীরে একশত বংসর বাচিয়া থাক।"

রাধিকা বলিলেন,—"তবে বল মা! এই সম্পত্তিরাশির কি করা উচিত।"

গিমি মা বলিলেন, - "যাহাকে তুমি ভাল মনে কর, ভাহাকেই দেওয়া উচিত।"

রাধিতা বলিলেন,—"এক মহাপুক্ষার হাতে সম্পত্তি রাথিয়া দিলে বড়ই সদ্বাবহার হইত, কিন্তু তিনি বোধ হয় কোন বিষয় আরু স্পূর্ণ ই করিবেন না।"

গিনি মা বুঝিলেন, ললিতমেছনকে লফা করিরাই রাধিকা এই কথা বলিতেছেন। বলিলেন,—"তুমি এগানে তাঁছাকে দেখিতে পাইয়াছ, তোমাকে বলি নাই মা! আমিও সন্ধান করিয়া তাঁছার সহিত দেখা করিয়াছি, তিনি চিরদিনই সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত এখন তাঁথাকে যে ভাবে দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে সাংসারিক বিষয়ে কথনও আর মিশিবেন, এরপ বোধ হয় না।"

রাধিকা মনে মনে বাহা বুঝিলেন, মুথে তাহা ব্যক্ত করিলৈন না। বলিলেন,—"তাঁহার হাতে যদি বিষয় রাথিবাৰ উপায় না হয়, তাহা হইলে যাঁহার, ঘারা যথার্থ সদ্যবহার হইতে পারে, এমন আর কাহারও হাতে বিষয় রাথিবার ব্যবস্থা করা উচিত।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"এরপ লোক আর কে স্বাছে ?"

রাধিকা বলিলেন,—"দেশের রাজাই এরপ লোক।
আমার সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই, কাজেই
আমার মৃত্যুর পর ইহা রাজারই হস্তগত হইবে, কিন্তু
তিনি রাজরাজেখর; আমার এ সামান্ত সম্পত্তি তাঁহার
বিশেষ কোন উপকারে লাগিবে না। তবে যদি আমি
কোনরূপ ভারার্পণ করিয়া রাজার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া
ঘাই, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।"

গিলিমা বলিলেন,—"কিরপ ভার অর্পণ করিতে চ'ং ?"

ুলাধিকা বলিলেন,—"আমার এই সম্পণ্ডির যে আয় হুইবৈ তাহা দেশ-হিতকর কোন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

গিল্লি মা বলিলেন,—"তাহা করিতে পার।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা। সরয্-বালাকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। শুনিয়াছি তাহার স্থামী তাহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থামী ধনবান, স্পর্থের কোন স্বভাব তাঁহার নাই, তথাপি স্থামার ইচ্ছা যে, স্থামার সম্পত্তির আর হইতে তিনি প্রতিমাসে, নিজ থরচের জন্ম বাবজ্জীবন একশত টাকা হিসাবে পাইবেন।
মানুষের চিরদিন সমান অবস্থা না থাকিতেও পারে।
এরপ ভাবিষা আমি সর্যুবালার নামে মাসিক একশত
টাকা দিতে ইচ্ছা করি। যদি তাঁহার এ টাকা লইবার
প্রয়োজন না হয়,তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ইহা পরের
উপকারের নিমিত্ত বায় করিতে পারিবেন।"

গিরি না বলিলেন,—"এ ব্যবস্থাতে কোন আপত্তি নাই।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা, ভূমি মনে কোন হুঃধ করিও না। জীবন মরণের কথা কে বলিতে পারে মা। আমি দিন মরিয়া ঘাই, ভাহা হইলে ভূমি যে আমার পরে অধিক দিন বাচিয়া থাকিবে, এরপ লোধ হয় না, তথাপি আমার ইচ্ছা যে, চুমি যতদিন বাচিবে শামায় বিষয় হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া পাইবে। ঐ টুকা ভোমার যে ভাবে ইচ্ছা ধরচ করিবে।"

ি গিল্লিমা কাদিয়া কেলিলেন। বলিলেন,—"তোমার বিনের পর বাঁচিয়া পাকার কথা গুনিতে হইল, আর ভাষার কোন কথা গুনিতে চাহিনা, অর্থে আ্মার দান প্রয়োজন নাই।"

রাধিকা কম্পিত হতে গিলিমার কণ্ঠালিগন করিলেন। শিললেন,—"মা। ছঃথ করিও না, মৃত্যু তোমারও হইবে, মা.,ও হইবে, মরণ ছাড়া মন্ত্রোর পথ নাই; মরণের কোন কালাকাল নাই। একণে শীঘ্র কাশীতে ফিরিবার ব্যবস্থা কর। ইহার পর হয়তো আমাকে রেলে লইয়া যাইতে তোমাদের অতিশয় অসুবিধা হইবে।"

গিরিমা মনে মনে অতিশয় আশস্কিত হইলেন। মুথে বলিলেন,—"বালাই! এমন কথা মুথেও আনিও ন' তুমি একটু স্থির হইয়া থাক, আমি এথনই পাণ্ডামে ডাকাইয়া কাশী ধাতার বাবস্থা করিয়া আদিতেছি।"

গিরিমা চলিয়া গেলেন। রাধিকা নরন মুদিরা চিত্ত করিতে লাগিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

ছয় দিন হইল রাধিকা স্থলরীকে মথুরা হইতে কাশীধামে আনম্বন করা হইয়ছে। অতি কটে নানাপ্রকার
ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইয়াছে। জীণ, ক্ষীণ ও
কাতর শরীরে এই স্থাদ্র পথ, রেলের গাড়িও অক্সান্ত
বানে অতিক্রম করিতে,রাধিকার অতিশন্ধ ক্রেশ হইয়াছে;
সেই যন্ত্রণাম্ব তাঁহার দেহ আরও প্রপীড়িত হইয়াছে।

রাধিকান্তলরীর কাশীতে প্রত্যাগমন করার প্রদিনই 
কনীকান্ত ও সর্যুবালা আসিয়া সেধানে উপস্থিত
য়াছেন। সর্যুবালার সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁছার
মানন্দের সংবাদ শুনিয়া, রাধিকান্ত্লরীর অবসর পেছে
অপরিসাম সন্তোধ হইয়াছে। সেই অবস্থাতেও রজনীকান্তের যথোচিত সমাদরের তিনি কোন ক্রটা করেন
নাই। তিনি সর্যুবালাকে বিবিধ উপদেশ দানে কর্ত্রির
পথ দেবাইয়া দিতে বিরত হন নাই।

মথুরাধামে গিন্নি মাকে বিষয়-দম্পত্তি সংক্রান্ত যেরূপ দানাদির ব্যবস্থা জানাইয়াছিলেন, কাশীতে আসিয়াই রাধিকাস্থলরী সেইরূপ লেখা-পড়া সমাধা করিলেন। লেখা-পড়ার মধ্যে একটা কথা বাড়িয়া গেল, দেওয়ান জীবনহরি দেন হইতে সামাত পরিচারিকা প্রাপ্ত প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে কিছু না কিছু দানের ব্যবস্থা হইল। দেওয়ানজা এককালে দশ হাজার টাকা পাইবেন এবং অতি সামাতা পরিচারিকা হাজার টাকা পাইবে, এইরূপ ভাবে সকল কর্ম্মচারী ও দাস-দাসীর সম্বন্ধে দানের ব্যবস্থা হইল।

কাদীতে প্রত্যাগমনের পর জীবনহরি প্রভৃতির আগ্রহেপেনরায় নানাপ্রকার চিকিৎসার আয়োজন করা হইল। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আসিয়া রাধিকাকে প্নঃপ্নঃ "জালাতন করিতে লাগিল। কিন্তু রাধিকাপ্রকারী অনুগত ব্যক্তিগণের মুর্টনারজনার্থ নির্ব্বিবাদে সকল চিকিৎসককে অপেনার অবস্থা জানাইতে ও দেখাইতে আপত্তি করিলেন না। তাঁহার দেহের অভ্যন্তরে যেরূপ বিজ্ঞাতীয় হর্বলভা উপস্থিত হইমাছে, ভাহা অপনাদিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই, স্থতরাং চিকিৎসাম কোন ফল হইবে না। তথাপি তাঁহার আরোগ্য কামনায় যে সকল ব্যক্তি ব্যক্তা, তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা আবশ্যক।

রাধিকাস্থলরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, চিকিৎসকেরাও তাহাই বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রোগীর দেহ থেরূপ রক্তথান ও হর্ষল হইয়াছে, তাহাতে জাবন রক্ষার কোন আশা নাই। তবে আহারাদির স্বাবস্থায় যদি অনতি- কাল মধ্যে শরীরে শোণিত সঞ্চয় ঘটে এবং ষদি পীড়িত।
শক্তিলাত করিতে পারেন, তাহা হইলেই জীবন রক্ষার
আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দে সন্তাবনা নাই,
কারণ ক্ষার আদৌ ক্ষ্মা নাই, আহারে কোন প্রবৃত্তি
নাই এবং কোন দ্রব্য গলাধঃ করিবার শক্তি নাই।
এইরূপ ব্যবস্থা ব্যক্ত করিয়া ঔষধের অনাবশুকতা বৃকাইয়া
দিয়া এবং পীড়িতাকে যথেজ্ভাবে প্রথা প্রদানের উপদেশ
দিয়া চিকিৎসকেরা বিদার্ম হইলেন।

কেবল এ কথা ব্ঝিলেন না, হোমিওপ্যাপিক চিকিৎসক মহাশয়। তিনি বিশাস করেন যে, তাঁহার অন্ধবিন্দু
উষধ সেবন করিলে, স্ষ্টিস্থিতি রসাতলে পাঠাইতে পারা
যায়। সামান্ত দৈহিক একলিতা তাঁহার প্রদত্ত সর্বাণ
এক ক্ষুদ্র বটকা সেবনে, স্মচিরে অপগত হইবে এ
সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব হোমিওপাণিক
মহায়া আপনার ক্ষুত্ত চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন।

কল কিছুই হইল না। রোগীর অবগা উভরোত্র মন্দ হইতে লাগিল। পীড়িতা সমস্ত দিনে, চারি পাঁচ ঝিতুক হয় দেবন করিতেন, তাহাও কমিয়া আদিল। কবিরাজ মহাশয় উপদেশ দিলেন, যে এ অবস্থায় কেবল একটু একটু মকরধ্বজ দেবন ভিন্ন অন্ত ঔষধ নিস্প্রোজন। জাবার আত্মীয়গণ, কবিরাজ মহাশ্রের ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শরীরের অবস্থা বাহাই কেন হউক না, রাধিকাঞ্কলা কিন্তু পূর্ণানন্দমন্ত্রী! মথুরাধামে তিনি যে দিবা দর্শন ল করিয়াছেন, তাঁহার সে দর্শন-শক্তি একবারও বিলুপ্থ নাই। তিনি নিরস্তর মনের নয়নে, স্বামীকে করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত সন্মিলন জনিত স্কুপ্থ ভোগ করিতেছেন। আর তাঁহাকে আয়োজন করিয়া ধ্যান্বেসিতে হয় না, আর তাঁহাকে অন্ত চিস্তা পরিত্যাগ করিয় মনকে একনিষ্ঠ করিতে হয় না, আর তাঁহাকে প্রাণ্ডেমহিত কোনরূপ সৃদ্ধ করিতে হয় না, এই দারুণ রুশতা হর্মলতা সন্বেও, রাধিকায়ন্দরীর বদন সত্তই আনন্দ্রপ্রশীপ্ত এবং তাঁহার দেহ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিভূষিত। তাঁহা কোটরগত নয়ন, এখন আয়তভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে গণ্ডম্বয় উজ্জল এবং শোভাময় হইয়াছে, তিনি অস্তরে ও বাহিরে সর্ম্ব প্রকাহের স্বর্থী হইয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় নীচে দেওয়ানজীর নিকট বলিয়
গিয়াছেন দে, রাণীমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আজি ে
ভাব তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশাস হয় না,
শীড়িতার দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বেশী দিন থাকিবে
অল্ল হইতে তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার জীবনাস্ত হওয়
সম্ভাবিত। সংবাদ ক্রমে ক্রমে সিরিমা ও সর্যুবালা
কালে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা চিস্তায় আকুল হইয়াছেন
এবং অলক্ষ্যে উভয়েই রোদন করিতেছেন।

রজনীকান্ত বাহিরে থাকিয়া চিকিৎসকদিগের অভি-প্রায় সকলই শুনিতেছেন, সর্যুবালার সহিত তাঁহার ্ততই সাক্ষাং ঘটে, যথন যেরূপ সংবাদ রজনীকান্তের ংর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহা তিনি যথায়থভাবে সরযু-ালার গোচর করিতেছেন। আপনার সন্থান নাশের সম্ভাবনা হইলে লোক যেরূপ ব্যাকুল হয়, সহোদরার মর্ণ ভয়ে ভগ্নী থেরূপ কাতর হয়, এই দকল সংবাদ শ্রবণে, সর্যু সেইরূপ° কাতর হইলেন ; কিন্তু প্রতিবিধান কিছুই নাই। সরযূবালা এক একবার রজনীকান্তের আহবান **অনু**সারে পীড়িতার পার্শ্ব ইতে উটিয়া আই ্দন, তদ্বাতীত কোন সময়ই তিনি রাণিকাস্থলরীর নিকট হইতে স্থানান্তরে লান না, আহার রাধিকা-স্থার সমক্ষেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু মনের যেরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা ভাহাতে আহারের প্রবৃত্তি কোথায় ? তণাঁপি রাধিকাস্থন্দরী বিবিধ অনুরোধে সরযূকে ভোজনে প্ররুত্ত করিয়া থাকেন।

গে দিন কবিরাজ মহাশয় কঠোর বার্ত্তা প্রচার করিয়া-ছেন, সেই দিন অপর'ফু কালে সরষ্কে লক্ষ্য করিয়া রাধিকাস্থলরী বলিলেন,—"আজি ভোমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন মা।"

সরবৃ বলিলেন,—"তোমাকে ভাল হইতে দেখিতেছি না; ক্রমেই তোমার অবস্থা মন হইতেছে, **ইহা**  দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা কংতর না হইয়া থাকিব মা!"

রাধিকা বলিলেন,—"আমি বড়ই ভাল. বুঝিতেছি: আমার শরীরে আর একটুও রোগ নাই, তবে তোমরা চিস্তিত হইতেছ কেন ?"

যথন রোগের মাত্রা পূর্বভাবে রন্ধি হয় এবং পীড়িত ব্যক্তি যথন মৃত্যুর কবল-গত-থার হইরা উঠে,তথন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যার বে,সে আপনাকে স্কচ্ছল ও রোগমুক্ত বলিয়া বোধ করে। গিনিমা এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন রাধিকাস্থলরীর এই বাক্য তিনি অতি ভয়ানক বলিয়' মনে করিলেন। স্থ্রিক্ত ক্ষিরাজের মীমাংসার বিরোধী এবং সকলেরই অনুমানের বিপরাত এই উক্তি শ্রবণে, সর্যুবাধার মনেও একটা আত্রু উপস্থিত হইল।

রীধিকাস্থলরী আবার বলিলেন,—"মা সরয্ ! আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া ভয় করিও না; মৃত্যু প্রার্থনীয় অবস্থা। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপের বোঝা সরাইয়া দিতে না পারিলে, হুদ্দার শেষ থাকে না। তোমার কল্যাণে মা,আমি গুরুর উপদেশ পাইয়াছি, সেই উপদেশে আমি প্রমগুরু লাভ করিয়াছি। গুরুর দ্যায় আমার চিত্ত ইতে পাপের চিত্
মুক্ত হইয়াছে। তবে মা আমার মৃত্যু ভয়ে কেন তোমরা কাতর হইতেছ ?"

সর্যৃ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মুথে কাপড়

দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকা আবার বলিলেন,—
"কাঁদিও না মা! নারী যদি স্বামীপদে মতি রাধিয়া মরিতে
পারে, তাহা হইলে দে ধন্তা হয়। মা সর্যূ! তুমি
ভাগ্যবতা হইয়াছ, স্বামী-চরণে তোমার স্থান হইয়াছে,
আশীর্কাদ করি, যেন এই স্বামী-চরণ ধ্যান করিতে
করিতে তুমিও মরিতে পার।"

সর্যু কথা কহিতে পারিগেন না, কাঁদিতে কাদিতে তিনি সে সান হইতে উঠিয়া গেলেন, গিন্নীমারও নয়নে তথন অবিরল জল-প্রবাহ। তিনি বলিলেন,—"মা! মৃত্যু তো হইবেই, ঔষধ সেবনের জন্ম আমরা আর তোমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছি না। যিনি অসাধ্য সাধনে সক্ষম, বাঁহার ইচ্ছায় সকল উষ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি এ সময়ে কায়মনোবাক্যে সেই বিশ্বনাথকে চিন্তা কর, তাহা হইলেই সকলদিকে তোমার মঙ্গল হইবে।"

ঈষং হাস্ত করিয়া রাধিকাস্থলরী বলিলেন,—"না! আমি নিরস্তর খামা-চিন্তা করিতেছি,খামার সহিত মিলিয়া রহিয়াছি, নারীর খামী ভিন্ন দেবতা নাই, এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে মন হইতে সরাইয়া অন্ত দেবতার চিন্তা কেন করিব? ভয় করিও না মা, পরম মঙ্গল আমার সমূথে; আনির্কোদ কর, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেন, খামার চরণ চিন্তা করিতে আমার ভুল না হয়।"

গিন্ধী মা অধোম্থে রোদন করিতে শাগিদেন। রাধিকা আবার বলিলেন,—"মা! তুমি বাও, সরযূ বেধি হয় কোথাও বদিয়া কাঁদিতেছেন; তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

গিন্নী মা প্রস্থান করিলেন।

# শেষ।

পরদিন প্রাতে কবিরাজমহাশয় পীড়িতা রাধিক। স্থান্থর স্বলনীকে দেখিলেন, বিষয়বদনে তিনি রোগীর শ্যাপার্শ্ব ছইতে বাহিরে আদিলেন। রজনীকান্ত ও জাব্নহরি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় ছঃথ সহকারে ব্যক্ত করিলেন, যে অত্য অপরাজ্কালে, রোগিণীর ভীবন-প্রদীপ নির্বাণ হইবে।

এ সংবাদ কর্ণগোচর হইবার পুর্বেই, গ্রিন্নীমা ও দর্যুবালার প্রাণে বড়ই আতঃ জনিয়াছিল। তাঁহারা ব্রিয়াছিলেন, অগুকার দিন অতি ভয়ানক। প্রাতঃকাল ভইতেই পীড়িতা অনেক সময়ে, মুকুলিত নয়নে, মোহাঞ্চল ভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন; ডাকা ডাকি করিলে ধারে ধারে তাঁহার দেহে হস্তার্পণ করিয়া নাড়িলে, তিনি এক একবার একটু আনলস্চক ধ্বনি করিতে লাগিলেন মাত্র একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমাকে ভাকিও না, আমি দেব-বালাগণের মত হইয়াছি, সামীচরণের সহিত আমার পূর্ণ মিলন হইতেছে।

সর্ঘূবালা, গিলী মা, লক্ষার মা এবং আরও হুইজন পরিচারিকা পীড়িভার শ্যা বেইন করিয়া বসিয়া রহিলেন। কাহারও মূথে কথা নাই,—সকলেরই নয়নে জল।

বেল। এক প্রহরের পর হইতে রাধিকাম্বন্দরীর
নিখাদ প্রশাদের ক্রিয়া অভিশয় অসাভাবিক হইয়া
উঠিল। দকলেই ব্ঝিলেন, যৎপরোনান্তি অশুভ লক্ষণ
উপস্থিত হইয়াছে, এইভাব অনেকক্ষণ চলিল। পীড়িতার
নিখাদ প্রখাদের বিক্রুত গতি বাতীক্ত জীবনের লক্ষণ
আর কিছুই রহিল না, হস্তপদ দকলই অবদয়, তিনি
সেই পূর্ববং অর্জমুক্তিত নয়নে, ধ্যান নিময়া দেবীর
ভায়ে শ্যায় পতিত। বভূই উদ্দেশে দময় চলিতে
লাগিল।

বেলা আড়াই প্রাক্তরের সমন্ন রেণীন ভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি বিক্লারিত নন্ধনে, একবান চারিদিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কি মধুর! কি রমণীন! ভগবন্! তোমার কি দরা! দাসীকে—দেবিকাকে এত আদন! গুরুদেব! তোমার চরণে শত প্রাণাম, ভোমার কপার আজি আমার এই গৌভাগ্য!

সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই কৃষ্ণ মধ্যে গৈরিক রঞ্জিত পরিচ্ছদধারী এক প্রশাস্ত মূর্ত্তি জ্যোতিয়ান্ সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। সকলেই চিনিলেন সেই সন্ন্যাসী গলিতমোহন।

সরষ্ কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।